

## আসরা কি ও কে

শ্রীকেদার নাথ বন্দ্যোপাধ্যায়

श्रमात्र ठाउँ। शाधार ०७ तम् २०७२। २, वर्नद्यानिम् होट्टे, वनिकादा

25

# भागका ग्रह ३ (है?

- >। বেথাগুলি ইতিপূর্ব্ধে—অলকা, ভারতবর্ধ, বিদ্ধলী ও উত্তরার প্রকাশিত হয়েছিল।
- ২। আমার প্রীতিভাজন কবি শ্রীযুক্ত নগেক্স নাথ বন্দ্যোপাধার রচনাগুলি দেখে দিয়ে আর রেহাম্পদ শ্রীযুক্ত স্তরেশ চক্রবর্তী—প্রম্ভ দেখে দিয়ে, আমাকে যথেষ্ট সাহায্য করেছেন।

গ্রন্থকার

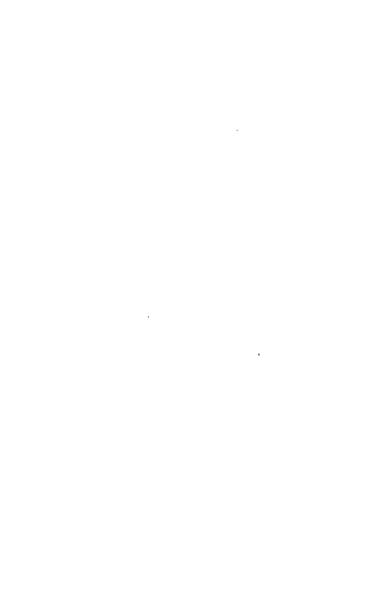

| আমরা কি ও কে          |     |       |       | >   |
|-----------------------|-----|-------|-------|-----|
| আনক্ষয়ী দুৰ্শন       | *** | ***   |       | 35  |
| দেবী-মাহাত্ম্য        |     |       |       | 45  |
| <b>পু</b> রস্থনরী ··· |     |       |       | ₽\$ |
| মুক্তি …              | *** | •••   | ***   | ಎ೦  |
| ভগৰতীৰ গলায়ন         | *** | •••   | ***   | 222 |
| আমাদের দন্ডে-সভা      | *   | •••   | •••   | ১৩২ |
| থাকো                  | *** | ***   | ***   | 585 |
| বিবৰ্ত্তন             |     | • • • | • • • | 641 |
|                       |     |       |       |     |



## ভগবতীর পলায়ন

٥

পূজা এসে পড়েছে। আমরা ছেলে-ছোকরার দল মহা ব্যস্ত হ'য়ে এ-বাড়ী ও-বাড়ীর প্রতিমা কতটা অগ্রসর হল তদারক রুরে বেড়াচ্ছি আর শ্রীরাম পালকে তাগাদা দিচ্ছি। মাথা-বাগাটা সবচেয়ে আমাদেরই।

চুড়ীওলারা বাড়ী বাড়ী বৌ-ঝিদের বেলোরারী-চুড়ী পরিয়ে বেড়াচেচ।
চারদিকেই—চাই আলতা সিঁত্র মিসি মাথা-ঘসা! জোলারা হেঁকে
বেড়াচেচ—চাই "কাপুওড়"—নীলাগরী, থড়কে-ডুরে, কুঞ্জ-বাহার।

আমরা নিজের নিয়েই ব্যস্ত, দল-বেংধ চাঁদনী থেকে জুতো কিনে এনেছি—সে কি চিজ ! এখন সারা ছনিয়া খুঁজলেও তেমন এক-জোড়া

#### আমন্ত্রা কি ও কে

মিলবে না! সামনে উত্তরাংশের মাঝখানে "রামারেং" পেটার্ণের রবার, তার চারদিকটা টক্টকে লাল চামড়ার বেরা, আর অগ্রভাগটা ঝক্বকে কালো বার্ণিদ্ চামড়ার। আবার যদি কখনো থাটি সেকেলে শিল্লের কদর হয় তবেই তার থোজ পড়বে,—তাই আদ্রাটা ছকে দিলুম। দামও কম নেয়নি, আট-আনা নয়, দশ-আনা নয়—পুরোপুরি আঠারো-আনা। এনে পর্যান্ত দিনে বিশ্বার তার মোড়ক খুলে দেখেও তৃথিছিলনা, অর্থাৎ যতবারই ঘুরে-ফিরে এসে বাড়ী ঢোকা, ততবারই দেখা।

তার উপর মোজা, ক্রমাল, কোর-মাথানো কালাপেড়ে কাপড় প্রাভৃতি ত ছিলই, সর্কোপরি সে বচরের নবাগত বার্ডসাই (Birdseye) ছিল আমাদের সেরা সরঞ্জাম। কিন্তু পাকাতে গিয়ে গোল লাগলো! কাজেই তথন ওতাদের দরকার। মা হুর্গার কি দয়া—শ্যাংচাঁদকে জুটিরে দিলেন। সে আজ হু'বচর হল ইস্কলে ইস্তাফা দিয়ে উচু
পরদার উঠে পড়েছে—অনেক এগিয়ে গেছে। সে ফস্ ফ্রস্ পাকিয়ে
দিলে, কিন্তু যা হাতিয়ে নিলে আর ফ্রুলে,—অবশু আমাদের
Training (তালিম) দেবার ছলে,—এখনো তা মনে হলে পায়ে
লাগে। যাবার সমন্ত্র বলে গেল—"যা মেওয়া বানিয়ে দিয়ে গেল্ম—
টানলেই বুমবি—ইয়াং বটে।"

আমাদের সে বচরের পূজোটা সব ছিনিয়কে ছাপিয়ে এই "ইয়া"র মধ্যে ঘুরতে লাগলো। পাকস্পর্ল সপ্তমীর রাত থেকে,—উঃ এখনো সাত দিন। তথন, শুভশু শীন্তং, শ্রেয়াংধি বহু বিদ্বানি, কি—দিন ধায় ত' কণ ধায়না ইত্যাদি সেরা সেরা মহাবাক্যের জ্ঞান ছিল না।

#### ভগবতীর পলায়ন

সহসা একদিন ঐ তৃতীয়টির সত্যতা প্রমাণ করে সাংঘাতিক এক তুর্ঘটনা ঘটে গেল।

হরি ছিল আমার সহপাঠী, উভরেরি এক পাড়ার বাড়ী,—
তাদের বাড়ী দুর্গোংসব হত, সেটা ছিল বেন আমাদেরি পূজা।

ইং ঘণ্টা সেথানেই কাটতো। কুমারেরা প্রতিমার রং করছে—আমরা
পুরি এগিরে দিছি বা হাতে করে দাড়িরে আছি। রাত্রে সাজ পরানো
হছে—আমরা সারা রাত জেগে প্রদীপ উস্কে দিছি। বলিদানের
পাটা চরানো, পাঁটা নাওরানো, ফুল আর কলাপাতা সংগ্রহ অর্থাৎ না
ব'লে আনলে যা হয়, ফাই-ফরমাজ থাটা, এ সবই ছিল আমাদের কাজ।
তাতে কী উৎসাহ, কী গৌরব বোধ! ম্যাপ্ আঁকবার জল্মে রং সরানোও
চলতো। হরি ছিল ম্যাপ্ আঁকতে সিদ্ধহন্ত, সে আলিগড়-পাহাড়
আঁকতো, আমরা অবাক হয়ে দেখতুম!

হরির বাপ ছিলেন সে যুগের গ্রামা তুর্বাসা,—একেবারে বারুদ, কথার কথার অগ্নিকাণ্ড! খুব নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ, নিজের উত্তাপে নীরস নিবের বাঁকারি বনে গিছলেন, ততুপরি ছিল ব্রহ্মরন্ধ্রু-বেড়ে তিন ইঞ্ছি high polish (তেল-চক্চকে) টাক, স্থ্যরন্ধ্রি সম্পাতে তা এমন ঝক্বক করতো—লোকে "ব্রহ্মতেজ" ছাড়া আর কিছু ভাবতে ভয় পেতো।

এই নরদেব সেদিন মন্ধুর নিয়ে মহাব্যস্ত,—বাড়ী পরিষ্কার করা, ম্যারাপ বাঁধা শেষ হওয়া চাই,—আর দিন কোথা!

গুড়ুক-সম্বন্ধ তিনি ছিলেন "অগ্নিহোত্তী"—কলকে কথনো ঠাণ্ডা হত না। হঁকাটিতে জল করে, স্বহন্তে তামাক সেজে টানবেন বলে আঁব-পাতার নলটি লাগিয়েছেন, এমন সমন্ত্র সীতারাম ঘরামী হাঁক

#### আমরা কি ও কে

দিলে—"ঠাকুর মশাই কাতা-দড়ি কই—কাজ কামাই বাচছে।" টানা আর হ'ল না—হুঁকো রেখে দড়ি দিতে ছুটলেন।

হরি বললে,—"এই সময় চট্ ছ-টান টেনে আমাকে দে, বাবার দেরি হবে— কাতাদড়ি ভাঁড়ারে চাবির মধ্যে আছে। এ'কদিন এইতে মন্ধ্র চালানো চাই—তানাতো "বার্ডসাই" টানবি কি করে— শ্যাংচাদ বেটার পেটেই সব যাবে,—নে শীগগির নে।"

ভাও ভ বটে! হুঁকো তুলে নলে মুথ দিতে যাচিচ, হরি দিলে সট্কান্। চেরে দেখি সাত হাত তফাতে শমন—চাটুয়ো মশাই ঝড়ের মত আসছেন! হুঁকো গেল হাত থেকে পড়ে,—থোল ফুটফাটা,—কল্কে চুরমার! পা হুটির জোরে প্রাণটি কেবল ঘরে প্রলো কি গোরে প্রলো বৃঞ্জুম না।

সব উন্তম উৎসাহ কোথার উপে গেল; পূজো একদম মাটি ! সে আপলোষ কেউ বুঝবে না—নতুন জুতো হারানোরও শতগুণ বেশী !

সারা-দিন পড়ে পড়ে কাঁদলুম—"মা একি করলে, তোমার জন্মে দীবী থেকে দশ ঝুড়ি মাটি এসেছে তাই—দেখেই রোজ বিশ ঝুড়ি আনন্দ পেরেছি; এক-বোঝা খড় এসেছে—তার মধ্যে তোমাকেই রাজ দেখতুম—যেন তুমিই এসেছ, এখন আমি করি কি!"

চাঁদনির সেই চাঁদপারা জুতো, চকুশূল হয়ে দাঁড়ালো। আর সেই অত সাধের ইয়া:—বিষ বোধ হতে লাগলো। একি করলে মা।

চব্বিশ ঘণ্টা নির্পাসিতের মত ঠাণ্ডা গারদে অকথ্য যাতনা ভোগ করে সকালে বাইরে এলুম—যেন চোর! হরে ইষ্টু,পিডেন আলিগড় পাহাড় আঁকবার রয়ের খুরিগুলো চোখে পড়তেই আছাড় মেরে ভেলে ফেলনুম।

#### ভগবতীর পলায়ন

লাকা বাই কোথা! মনে হ'তে লাগলো—চাটুনো মশার টাকের চারন্দিকের ঝালরের মত' সাদা ফরফরে চুলগুলো নেন দাউ দাউ করে জন্ছে, আর তিনি জলন্ত হুড়োর মত আমার মুখাগ্রি করবার ভক্তে ছুটে বেড়াচেকন! শিউরে উঠলুম।

কার্ত্তিক এসে ডাক দিলে, সঙ্গে অধর। "কিরে কাল থেকে যে বড় দেখা নেই,—'কোঁকা' চলেছে বৃঝি? আমাদের গোণা আছে বাবা!".

হাররে "ইরাঃ"! সকলেরি হিরা তুমি আশার উৎকুল্ল করে রেখেছ, কেবল আমাকেই 'গিয়ার' সামিল করে দিলে!

"না ভাই শরীরটে ভাল নয়, কিছু ভাল লাগছে না।"

"ভাল লাগচেনা কি বন্! তিনটে দিন বাদ—এক পক্ষ নবীন
মাষ্টারের মালদোদ্ধে মুখ দেখতে হবে না। তারপর বড়-বাড়ীতে যে-সব
পাটনেরে পাঁটা এনেছে,—একদম বামছাগ:লর পিতৃষ্য,—তিরিশ-সের
করে মাল ছাড়বে! ভাল লাগছেনা কি বন্! আমরা এই ডন্ আর
বৈঠক্ করে আস্ছি—ভড়াতে হবে তো। এতো আর ছটো ছোলা আর
একক নিতৃক ঝোল নয়, একদম মহা-প্রসাদের মালদা-ভোগ! তার
ওপর—ইয়া: রয়েছে। আবার কি চান্দ্

অধর বললে—"আবার শুনেছিস্—"মা এবার ছাগলে চড়ে আসছেন,—তারিণী পুরুত নিজের মুথে বলেছে। শরীর ফরির দেখতে গেলে চলবে না।"

কাৰ্ত্তিক উত্তেজিত ভাবে বললে—"আসল কথাটাই বলা হয়নি রে। ক্ষ্যাস্ক্যে-পিসি নাইতে গিছলেন,—সেই নেড়া মাথায় এক পলা

#### ভাসৱা কি ও কে

বোমটা দিরে এনে হাজির! ক্ষেতাের ঠাকুদা অবাক্ হরে বশ্লেন—আছ পদ্ধিশ বছর জ্যান্ডােকে পুরুষ-মাহ্নষ বলে জানতুম, কাঁধের উপর কাগড় উঠতে তাে কখনা দেখিনি, এ আবার কি!" পিসি দেখি তাঁর কোতােরাল-কঠ গুটিয়ে মিহি-হুরে বউ মাহ্নরের গলায় বলহেন— "বাটে বােধ হয় চাদ-সদাগর এসেছেন, তিনথানা বড় বড় ডিফা বাঁধা।" আরা হার নাবিয়ে ফিন্ ফিন্ করে বললেন—"আমি যে ওঁদের পাড়ার বউ ছিল্ম।" এই বলে আঁচলে চােথ মুছলেন। তারপর আমাদের বললেন—"একবার দেখাতাে বাবা,—খেতে না বললে কি ভাল দেখার। আমি থােডের ঘণ্টাা চড়িয়ে দিইগে।"

অনেক লোক দেখতে ছুটেছে,—"চল্ দেখে আদি।" এই বলে কাৰ্ত্তিক আমার হাত ধরে টেনে নিমে চললো।

চাঁদ সদাগরের গল্প শোনা ছিল। অত বড় বিখ্যাত লোকটির ডকাঁনারা ডিক্সা আমাদের দ'পড়া ঘটে দেখা দিয়েছে! দেখতে হবে বইকি! চট্ গা থেড়ে থাড়া হলুম,—মনের স্থর দলের স্থরে ভিড়ে কখন এক হয়ে গেল!

দেখি,—ভিড় ভেকেছে—অনেকেই ফিরছে। কেউ ক্রান্ত "আবার কার ঘাড় ভেকে এলেন," কেহ বল্ছে—"নিশ্চর যাত্ন জানে," ইত্যাদি।

ঘাটে পা দিয়েই চম্কে গেলুম,—এ যে আমাদের দিখিজয় গাঙ্গুলী ! গ্রামে "হ্বো" বলে তিনি পরিচিত। তাঁকে কাজ কর্ম করতে কেউ কথনো দেখেনি। বচরে হু'খেপ দিখিজয়ে বেরোন, বাড়ী এসে "হ্বো"র ট্রাইলে চলেন। কাঙ্গুকে ক্রকেপ নেই, প্রায় সকলকেই "কি-রে" বলে সম্ভাষণ করেন। চেহারা, প্রাকৃতি, কথাবার্ত্তা, চালচলন এমন উচু 
ক্রের বাধা যে, কেহ বড় একটা কাছে ঘেঁদতে সাহস পান না। ছোট
ছেলেরা তো দে তলাটে ঘূঁড়ি কেটে এসে পড়লেও লুটতে বার না, কারণ
তার মুখপ্রীটা বমের চেরেও জনকালো, তার উপর গান্তীর্য্যের প্রলেশ
থাকার গ্রেপ্তাবি-পনোয়ানাব চেরেও বিকট! এই ছটিকে চড়িরেনাবিরে তিনি মজা দেখতেন আর মনে মনে একটা আনন্দ উপভোগ
করতেন। আদলে তিনি লোক ছিলেন তেমন মন্দ নয়—অস্ততঃ
আমাদের কাছে। কি জানি কি কারণে কোন্ এক শুভমুহুর্তে আমরা
তার নেক্-নজরে পড়ে গিরেছিলুন। তাই কখনো কথনো তার সরসবিদ্রপের ছিটে-কোটা আমাদের উপর ছাড়রে পড়তো। ক্রমে তিনি
আমাদের গা-সওয়া হতে যান।

সাজ-সজ্জায় তিনি ছিলেন বহুরূপী। এবার দেখি—একদম নব কলেবর ধারল করেছেন। পরিধানে টক্টকে চেলির জোড়, চরণে—চর্ম্মবদ্ধ কাছি-পাতুকা, মস্তকে—গৈরিক উন্ধীয়, কঠে—গেটে তুলমীর মালা, আক্রোটি রুদ্রাফ, আর সা-ফরিদের সাদা লাল নীল আস্থরী-দানা, সেই কণ্ঠী পাথরের কপাট সদৃশ কস্থলী-বক্ষে—সর্ব্ধ-সাকুলো পাকা পোনে হুসের দোহুল্যমান। স্থপ্রশত্ত ললাটের বামে গোপী-চন্দন, দক্ষিণে হোম-বিভৃতি, মধ্যে সিন্দ্র। দেখলে শমন শত যোজন দ্রে থেকে নমস্কার করে সরে যান আর ভাবেন—চাকরিটে বুঝি যায়!

তিনথানা ডিক্সা ঘাট জুড়ে রয়েছে। একথানিতে বড় বড় কলার কাঁদি, কুমড়ো, অসমরের কাঁটাল, থোড়, মোচা আর পেল্লেরে পেল্লেরে মানকচুতে ভরাট—এক একটি যেন ভরুণবয়র কন্ধকাটা নার্কোল

#### আমরা কি ও কে

গাছ। ছিতীয়থানি ছাগলের ছাউনি, তাতে ছিব্রিশটি ছাগল মজুৎ, আর একটি পাহাড়ী মোষ। তৃতীয় থানিতে স্বয়ং আমাদের মহীরাবণ আর তাঁর তে-এঁটে পাহাড়ী চাকর গুটু,—কোমরে কুর্কি বেঁধে বেলেমাছের চোথ আর ভোলামাছের হাঁ বার করে দাঁড়িয়ে আছে! কিরমণীয় দৃষ্ঠ। দব হুথ খু কঠ ভূলে গিয়ে জেনে ফেল্লুম।

কর্ত্তার নজর এড়াতে পারিনি। তিনি বাঁ-হাতটা সামনে লম্বা করে দিরে তর্জ্জনীর ডগাটা বেঁকিয়ে নীরব ইন্দিতে ডাকলেন,—যেমনটি আজি এতদিন পরে রক্ষমকে বাহাল হয়ে বাহবা পেরেছে।

কার্ত্তিক, অধর প্রভৃতি গিয়ে প্রণাম করলে, আমি সাষ্টান্ধ হরে পারের ধূলো নিয়ে উঠে সেলাম করলুম। অপান্ধে চেউ থেলে গেল, বললেন—"আছিস আজে"।

খেপ মেরে ফিরে এলেই তাঁকে আমাদের একটি করে নৃতন খেতাব দিতে হ'ত। বললেন—"এবার কি ঠাওরালি ?"

বললুম--- "কচুরার।"

"গেলে—গ্রাম অন্ধকার করে যাবি রে <sup>1</sup>"

বলপুম--- "যমকে আর ভর করে না।"

"কেমন, উপকার করিছি কিনা বল্। তোদের কাছে যম তো এখন রূপটাদ বাবুরে !—

"বাক, এখন কাজের কথা শোন্। নবাব বাড়ীর ল্যাটা চুকিয়ে— শবন্তেন সেরে ফিরছি,—শেঠেদের বাড়ী ধরা পড়লুম। সব পা জড়িয়ে ধরলে; বলে—আমাদের মন্ত্রদীকা দিতে হবে, তা না তো দেহ মন শুদ্ধ হচ্ছে না, বড় অশান্তিতে দিন কাটছে। আমাদের গুরুবংশ সমূলে সাফ

#### ভগবভীর পলায়ন

হরে গেছে, তেমন "কুটীচক্" আর কেউ নেই। "বড়-বড়দের" ছোট-থাটো মন্ত্র—অসম্বানের কথা, আমাদের সেই চাব অক্তর অমর "বিভীষণ" মন্ত্র না হলে বেমানান হয় প্রভূ!"

কি মুদ্ধিল! দ্বিজশ্রেষ্ঠ শীলাদের দেবশর্ষার বীজটা আমার অবশ্র জানা ছিল। বললুম—"ও বীজ বার করলে আমার সাধনার অর্জেক ফল জল হয়ে যাবে, কুণ্ডলিনী কুপিতা হবেন, সহস্রার সাংঘাতিক বা থেয়ে জথম হয়ে পড়বে। উহঁ—তা হবে না।" তারাও নাছোড়বানা। শেব—প্রতিকাবের এক তাড়ানে সেকেন্দরী ফর্ল শোনালুম। তারা তাইতেই রাজি!—তারিরই আংশিক আদায়—এ সব যা দেবছিম্। বি, চিনি, ময়দা প্রভৃতি পশ্চাতে আসছে। মায়ের প্রজাটা এবার ঘোরালো করে করতে হবে,—বুঝলি? সব ভারই তোদের,—করতে কর্মাতে হবে তোদেরি, আমি কেবল direct করবো,—বাদ।—

"কেমন,—পারবি তো ?"

কি শুনিলান! একদম স্বৰ্গারোহণ পর্বব! জোর্দে মাথা নেড়ে যোগ্যতা জানালুম।

তিনি আমাদের পিঠ চাপড়ে মহারাজা বিক্রমাদিত্যের মত গা তুলে পা বাড়ালেন,—সঙ্গে নবরত্ন। যজ্ঞসন্তার নিম্নে মুটে-মজুর মাঝি-মালারা অহুগমন করলে। গ্রামে যেন নব-ছল্লোড় চুকলো। পশ্চাতে পশুশালা!

বিজ্ঞেরা বললেন—"ওয়ারেণ্ট, এই আসে !"

মা তুৰ্গাকে ডাকলে যে, সকল বিপদ কেটে যায়—আমিই সেটা হাড়ে-হাড়ে জানলুম। বাড়ী ফিরেই ধূল্পায়ে সর্ব্বাগ্রে সেই বামনটেকা জুতো জোড়াটি—মানা angle of vision থেকে প্রাণভরে এঁকে-বেঁকে

#### আসরা কি ও কে

দেশে মাথার বালিসের পাশে রাথলুম।—'ইয়া:' গুলি গুণে, বার বার গুঁকে বেতের পাঁটেরার পুরলুম। ভর-তাবনা ভোঁ করে অন্তর্জান। চুলোর যাক বেটার আলিগড়-পাহাড়।

'Moral class Book' মোড়াই ছিল, কেবল পোড়াতে বাকি রইল। আর কি ও-সব ভাল লাগে,—নিজেদের পূজো। কাজ কতো। বাবা যতদিন বেঁচে ততদিন পড়া তো লেগে থাকবেই, পূজো বচরে একবার বইতো নয়।

ছাগলগুলোই তো প্জোর প্রাণ,—তাদের জন্তে কাঁটাল পাতা ভেকে কাঁড়ি করে ফেলা গেল। নেউকিদের আন্তাবোল থেকে নটবর ঘোড়ার দানা সরাতে লেগে গেল;—এ' কদিনে 'gram-fed' দাঁড় করানো চাই।

স্থূলের পাপটা একবার চুকিরে আসতে পারলে হর !

₹

তথন আমরা কুটিঘাটার ইন্ধুলে পড়ি। মহালয়ার আগের দিন হাপ-ইন্ধুল হরে প্জোর ছুটি হরে গেল। বাঘা নবীন মাষ্টারের প্রবীণ বেতগাছটি নিজ্জীবের মতে' মাথা নীচু করে দেরাজের মধ্যে চুক্লো। অমনি আমাদের ফুর্তির কোয়ারা যেন হৃদয়-গুহা ফুঁড়ে ফোঁস্ করে মাথা ভুলে বেরিয়ে এল। আমরাও লাফ্ মেরে বেরিয়ে পড়লুম। সে-দিন বাধা নিরম বদলে ফেলে, সোজা পথ ছেড়ে পাড়ার ভেতর দিয়ে চলা পেল।

#### ভগৰভীর পলায়ন

ছিলাম পাঁচ জন,—'পলাণীর যুদ্ধ'ও ছিল মুথস্থ। আমরাও চললুম—অভিনয়ও চললো। মাঝে মাঝে Feeling-এর মাথার মুথোমুখী হয়ে দাঁড়িয়ে-পড়াও চোল্লো। ফুর্ন্তি কত!

সে কলববে—পাড়ার করেকটি প্রোচা ছুটে বাড়ীর বাইরে এসে পড়লেন। বিপিন ছিল জগং শেঠ, তার গলাও ছিল ফাটা কাঁশরের মন্ত আদর জমানো। পূর্ণোচ্ছ্রাদে যেই সে বলেছে—

"যা থাকে কপালে আর যা করেন কালী"।

প্রোঢ়ারা ছুটে এসে কাতরে বলদেন—"বাবা—ক্ষেমা দে! আপনা-আপনি কি ঝগড়া করতে আছে বাবা।—"

বিপিন তথন—"কঠিন পাষাণে আমি বেংধছি হৃদয়" বলে, সজোরে নিজের বকে চপেটাঘাত করে বঙ্গেছে।

প্রোচারা—"রক্ষে কর্ বাবা, লক্ষ্মীটি, আমাদের কথা শোন্ বাবা" বলে, আমাদের মধ্যে এনে পড়ায়,—আমরা হেনে এগিয়ে পড়লুম।

হরিবিহারীর প্রাণটা ছিল কোমল, সে তাঁদের বললে—"ভন্ন নেই গো—ভন্ন নেই, ঝগডা নয়—আমরা খেলা করছি।"

"রক্ষে—তোমাদের থেলার পায়ে নমস্কার বাবা,—আমাদের এখনো বৃক চিপ্-চিপ্ করছে।"

খানিকটা এগিয়েই একটা বন্তির পুকুর ধারে এসে পড়া গেল,— মোহনলালও গোলা থেয়ে কাং হয়ে পোড়লো। মোহনলাল ছিল কান্তিক,—বেমন লম্বা তেমনি বলিষ্ট, তেমনি পরার্থপর। সে কাং হয়ে অর্কোখিত অবস্থায়, পশ্চিম দিকে ছ'হাত জোড় করে জারস্ত করে দিলে—

#### আমৱা কি ও কে

"কোথা যাও ফিরে চাও সহস্রকিরণ, বারেক ফিরিয়া চাও ওচে দিনমণি—"

আমাদের তথন feeling এসেছে,—সকলেই ভারতের তরে বিহবল! মোহনলালের দিকে মোহমুগ্লের মত রুদ্ধানে চেরে,—সহস্রকিরণকে ফিরে চাইতে বলাটাই শুনছি, আর মনে মনে তার সঙ্গে joint petition পেদ্ করছি। নিজেরা আর সে-দিকে ফিরে দেখি নি বে, ছটি তরুলী বন্ধি-বধু পুকুরের পশ্চিম দিকের ঘাট ভেকে ব্যস্ত হয়ে পালাছে। আগেরটি অপরকে বলছে—"দিনমণি দৌড়ে আয়!" দিনমণির কলস কঞ্চাত হয়ে সশব্দে চুরমার হতেই, আমাদের হঁদ্ হল! তারপরই ভারত সভানদের ভাবান্তর,—সনাতন দক্ষতার আশ্রম গ্রহণ। একদম নিরাপদ রাজপথে পৌছে খাস মোচন।

বস্তির বাইরে এনে স্থান্থির হবার আগেই অন্থির হবার আয়োজন যেন মুকিয়ে ছিল! দেখি এক বৃদ্ধা কাঁদতে কাঁদতে ছুটছে আর বঙ্গান্ধে—"বাবা আমি বড় গরীব, আমার আর কেউ নেই, কোথায় চার আনা পাবো! ঐ গরুটির ছুধ বেচে একবেলা চলে বাবা; ভগকান ভোমার ভাল করবেন,—ছেড়েদে বাবা!

ফলে, অতি রূচ কদর্যা ভাষায় উত্তর আসছিল। চেয়ে দেখি, একটু আগে এক পাহারাওলা একটা গরুর দড়ি ধরে টেনে নিয়ে চলেছে।

অধর তাকে বললে—"বড় গরীব বুড়োমাসুষ হায়, ওর আর কেউ নেই হায়, ছেডে দাও।"

লোকটা পিশাচের মত গাঁত বার করে—"ও:, হাকিম

#### ভগবভীর পলায়ন

আরা !" বলে, উপেক্ষার হাসি হেসে, গরুটাকে হড় হড় করে টেনে নিয়ে চললো।

সন্থ পলাশী-রঞ্জুমি ভঙ্গ-দেওয়া ব্র্ধ-বীরের ধমনীতে লড়ায়ের ঝাঁঝ তথনো প্রবল। পরত্বংথকাতর, দৌড়দক্ষ মোহনলাল ইতিমধ্যেই একটা প্রকাণ্ড ভেবেণ্ডা ডাল ভেঙ্গে প্রস্তুত হচ্ছিল। সে গরুটার পিঠে ভীমবলে, আচম্কা, সজোরে আঘাত করেই গলি-পথে লখা। সঙ্গে সঙ্গে চার-পা ভূলে উর্ধ্বাসে ভঙ্গবভীর পালশায়ন। আমরাণ্ড বিভিন্ন পথে অর্জ্বান।

বিন্চ বীর, পদোচিত ভাষায় শাসিয়ে, শেষ গরুর পশ্চাতেই পা বাড়ালে।

হরিদত্তর একমাত্র ছেলেটি ঘণ্টাথানেক আগে মারা গেছে। বাড়ীতে সান্থনা দান ফেলে, থানায় রিপোর্ট দান করতে ছুটেছিল, কারণ সেটা more জরুরী! সে থবর দিলে—"তোমরা করেছ কি, সরকারী-মাল মারপিঠ করে ছিনিয়ে নিয়েছ! হত্নমান সিংয়ের কারায় থানায় হলয়ুল পড়ে গেছে। গ্রেপ্তারী পরোয়ানা নিয়ে সব-ইনিস্পেক্টর বাবু এখনি আসবেন।"

আমরা তথন একস্থানে এদে আবার জড় হয়েছি। হরি দওর কথায় ফুর্ট্টি ফেঁশে গেল। এত বড় বাহাছ্রিটে পুরো উপভোগ করতে পেলুম না। মন-মরা হয়ে গ্রামে ঢোকা গেল।

আমার তো রক্ত জল ৷ মা, আবার একি করলে ৷ রাছর হাত থেকে রেহাই না পেতেই যে কেতুর কবল মা !

#### আমরা কি ও কে

সর্ববাত্রেই নজরে পড়লো—ওটুর মাধার গড়গড়া, আর আমাদের দিখিজ্বরী মহাপুরুষ ধোঁ। ছাড়তে ছাড়তে রাস্তার শণ্ট, করে বেড়াছেন। দেখা হতেই বললেন—"কিরে—সাড়া শব্দ নেই যে। থবর কিরে বণ্তিয়ার।"

তিনি বথ্তিয়ার বলতেন কার্ত্তিকে। কার্ত্তিকের কাছে বিস্থারিত বর্ণনা শুনে তাঁর শ্রীম্থ এমন এক অভিনব মূর্ত্তি ধারণ করলে, যা পূর্বেকথনা দেখিনি। তারপর আওয়াজ ছাড়লেন—"যা, তোর বাবার কালী সিন্ধির মহাভারত আছে না? সে আর কোন্ কাজে লাগবে; আর বন্ধবৈর্দ্তি, শিবে কৈবর্ত্ত প্রভূতি মোটা মোটা দেখে যা পাস চট্ এনে আমার বৈঠকথানার আলমারী আর টেবিল সাজিরে ফেল। এই পোঁচো, যা, জমিদারদের গড়বড়ি সিংয়ের uniform (উদিটা) মায় কপোর চাপড়াস্ নিয়ে আয়। কেস্তৌ সে-গুলো পরে ফেলুক। সে দোরের কাছে হাজির থাকবে। ডাকলেই 'ছছুব' বলে কুড়ুল-কোপের সেলাম চালাবে। তাকে একবার ডেকে দে।"

কেষ্ট-দা ছিলেন ভোজপুরী জোয়ান। নাকটুকু বাদ্ সবটাই ছিল তাঁর দাড়ি। তিনি বাড়ী থাকলে, ছেলে মেরে অন্ত পাড়ায় পালাভি।। পত্নী তাঁকে স্বামিরূপে পাবার সঙ্গে দকে মুর্জ্বাগত বাইও পেয়েছিলেন।

বেণীকে বলসেন—"এই গবাক্ষ, এই নে তিন টাকা, চট্ পরাণের দোকান থেকে রসোগোল্লা এনে পাশের খরে রাধ! আর এই চার আনার দালা পান আর ধইনি। বেরো।"

আমার বললেন—"যা, ২।৩ জন ভন্তবেশী লোক পাড়ার ঢোকবার পথে হাজির রাথগে। থানাদারেরা তাদের কাছে থবর নিতে পারে।

#### ভগবতীর পলায়ন

তারা বলবে—'হোঁড়াদের উৎপাতে গ্রামে আর বাস করা চলে না।
আমাদের ভাগো এই সময় ডেপুটি বাব্ও বাড়ী আছেন, ভারি কড়া
হাকিম! গ্রামের ওপরও তেমনি বিষদৃষ্টি। তিনি শুনলে নিজেই
সরান করে ধরিয়ে দেবেন। তাঁর কাছে কারুর মাপ্ নেই। দাপটে
রংপুরে বাদে গরুতে এক ঘরে বাস করে। চলুন দেখিয়ে দিছিং। উচিত
শিক্ষা হয়ে যাবে, বড় বাড়িয়েছে মশাই।' তারপর সোজা আমার
কাছে আনবি।"

এসে দেখি—মোজা, চিলে পাজামা, গ্রিসিয়ান্ শ্লিপার, গারে ক্রিকেট-মানালের আনকোরা শার্ট, নাকে সোনার চশমা, হাতে সোমিওপাাণী Hulls Jar থোলা। আলমারী Law book এ ব্যর্থাৎ পদ্মপুরাণাদিতে পরিপূর্ণ।

দেউড়িতে জালিম্ সিং (কেষ্ট-না), আর বৈঠকে উপরিউক্ত রংপুরের ডেপুটি। আমাদের জমানেত পাশের ঘরে।

গ্রেপ্তারী অভিযান এসে উপস্থিত,—Sub-Inspector (সব্ ইনস্পেক্টর) সহ তোফা ত্রিমৃত্তি !

(क्ष्टे-न शैद्र किकामा क्रालन—"किम्द्रका भाष्ठ ?"

সেই আহত-দর্শ হয়মানসিং জোর গলার,—"কহো বাকে ইনস্-পেকটার সাহেব আয়ে ছাঁয়।"

কেট-দা মুথে আঙ্গুল-দে চুপ করতে ইসারা করে Sub-Inspector ( সব্ ইনিস্পেক্টর ) বাবুর কাছে কার্ড চাইলে। তিনি ধীরে বললেন,—
"ডিপ্টি সাহেব কো কহো যাকে Sub-Inspector বাবু সেলাম দেনে
আরে হাঁয়।"

#### ভাগরা কি ও কে

কেষ্ট-দা ঘরে ঢ্কতেই থাদগন্তীরে আওয়ান্ধ হল'—"আনে কছো।"
পাহারাওলাত্রয়কে বারাওায় বেঞ্চে বসতে বলে Sub-Inspector
বাবুকে সন্ধে করে এগিয়ে দিলেন। তিনি গলাটা একটু সাক্ করে
নিয়ে গলা বাডালেন।

ইনস্পেক্টার বাবু বোধ হয় আশাই করেন নি—এমন মূর্ভি মর্ভো থাকতে পারে, তাই একটু সহজ সহাস মূথে চুক্ছিলেন। চুকেই, উর্ক্ষণা কেউটে দেখলে লোকের যে অবস্থা হয়, তাঁর মূথে তার পরিচয় ফুটে উঠলো। ডান হাতটা বন্ধবং কপালে গিয়ে ঠেক্লো, কিছু কথা সরলোনা।

ডিপুটি কচুরায় নিজ মূর্ত্তির প্রভাব বিলক্ষণ জানতেন। ধীর গঞ্জীর আওয়াজে তর্জ্জনী বাড়িয়ে তিন গজ তফাতে একথানা চেয়ার দেখিয়ে বললেন—"বোনো।"

"আজে আমি বেশ আছি,—আপনার সামনে"—

"এ এজলাস্নয় হে, এ আমার নিজবাটী। কত দিনের service (চাকরি)?"

"আঞ্জে এই দেড় বচর।"

"ও: তাই। তোমার আগে বৃথি বছজাকুটি সামন্ত ছিল ?" "আক্তে হা।"

"এসেছি শুনলেই সব কাজ ফেলে দেখা করতে আসতো। ছোকরা একটা তেমন তেমন সদর পেলে, নামের কদর রাধবে। সে কারদার ফারদা এরি মধ্যে ব্যেছে। New Year দরবার সামনেই, কমিসনারের সঙ্গে দেখা হবেই,—দেখি কি করতে পারি"—

#### ভগবতীর পলায়ন

"তিনি আপনার মনে যখন স্থান পেয়েছেন"—

"সেটা তো শক্ত কথা নয় হে, একটু বৃদ্ধির দরকার। দেশ কাল
পাত্র বুঝে পা ফেলতে শিথলেই আপ্সে এগিরে যাবে। জকুটি সেটা
শিথেছে, অর্থাৎ কোথায় জকুটি দরকার, কোথায় বিচ্টি ব্যবস্থা, কোথায়
শিপ্তটি সাজতে হয়, কোথায় টুঁটি টেপা চাই, কোথায় কান্স্নটিই য়থেয়,
আবার কোথায় পা ছটি ধরতে হয়, এ সব সে শিথেছে। চাই হে
চাই—সবই চাই। এ যা বলেছি—দেশ কাল পাত্র। রাজটীকা লাভ
করবার রাজপথই ওই;—তা, কি তোমার—কি আমার। বুঝেছ ?"

"আজে আপনার উপদেশ,—আপনি পিতৃতুল্য।"

"বেশ। উন্নতির উচু পর্দ্ধা হু' একটা শুনে রাখো। যাঁর এলাকার থাকবে—তলে থবরটি রেখো—কার ওপর তাঁর কি নজর, তাঁর my dear-দের বাদ দিয়ে চলবে। পর্দ্ধা ঠিক রাখবে, পা টিপতে গা টিপে বোসোনা, বে-স্থরো বলবে। যে গণ্ডীতে থাকবে, তার বাঘের বাসাগুলো চিনে চলবে। চটু ভাল হবে।"

এতক্ষণে Sub. এর ( সব্ ইনিদপেটরের ) মুখে একটু হাসির ভাব এল। তিনি বললেন—"রুণা করে যা যা বলে দিলেন, এ সব ক'জন বলে দেন,—"

"বেশ, তা হলে বৃথতে পেরেছ। মনে রেখো। আমার Ist. Class ডেপ্টিগিরিতেই দশ বচর কাটলো হে। মৈনাক মুথার্জ্জির নাম ভনেছ?"

Sub.—নমন্বার করে সবিনয়ে বললেন—"আজে তাঁর নাম শোনেনি—আমাদের লাইনে এমন কে আছে। Inspector ভূজক

#### আগ্ৰহা কি ও কে

বাব্ বলেন—ডেপুটি যদি কেউ থাকেন ত' তিনিই। সম্প্রতি রংপুরে"—

"হাা—এই প্জোর বন্ধে এনেছি। একশো বচরের বুড়ো মা,— রুপা করে দর্শন দেন"—

"আপনি কত লোককে কৃপা করেন,—মা আপনাকে কৃপা করবেন না তো কাকে করবেন।"

"কোই হায়,—এই—জালিম সিং ?"

"হজুর" (কেষ্ট-দার প্রবেশ ও সেলাম)

Confidential Notes.

কেষ্ট-দা আলমারী থেকে বাঁধানো "বেতাল পঞ্চবিংশতি" খানা বাঁর করে দিয়ে, সেলাম করে যথাস্থানে গেল।

"হাা—তোমার নামটি কি বাবু ?"

"আজে আপনি আমাকে বাবু বলবেন না। আমার নাম নলিনীমোহন ভৌমিক।"

নোট করতে কলম তুলে আশ্রুণ ভাবে—"সে কি ছে! এটা তো এ lineএর নাম নর। ও নামে থিরেটারে ঢোকা চলে এনহারী দোকান করতে পার, বড় কোর ওকালতী। এ লাইনে ওসব মেরেলি নামে কাজ হয় না, বদলে ক্যালো—বদলে ফ্যালো। আমার Districtএ আমি নিজে নাম করণ করে দি। ভূজক, মৃদক এসব বেশ fitting নাম। বিরুপাক্ষ, রুডাক্ষ, ভদ্রাক্ষ, কালাপাহাড়, ধহুইছার যা হয় একটা Departmental নাম নিয়ে ফ্যালো। যার যা,—কামে নামে সামঞ্জন্ত থাকা চাই ছে। সাঁ-সাঁ এগিরে পড়বে।

### ভগবভীর শলারী

নামেরও দাম আছে, নামে হাদকম্প ধরলেই অর্দ্ধেক কাম হাদিল জানবে। "কালভৈরব ভৌমিক" পছল হয় না? বেশ হবে—বেশ হবে—

Sub.—ঈষং হাস্তে,—"যে আজে।"

"বেশ,—আর দেখ, বড়দিনের ছুটিতে বাড়ী আসছি, দেখা কোরো ! ভুলবোনা,—তবু । বুঝলে ?"

"এটা তো আমার duty ( কর্ত্তব্য )।"

"বেশ,—ওরে বথ্তিয়ার, আমাদের কি হঁকো-পানি বন্ধ করলি! সব সরে পড়লি নাকি ?"

কাত্তিক—"না জ্যাঠামশাই, এই বে আমরা" বলেই,—তু'থানা বেকাবিতে রদগোলা আর ত্-গেলাদ জল নিয়ে হাজির।

Sub---"এ আবার কেন।"

"সে কি বাবাজি, এটা হিঁহুর বাড়ী। এতো আমাদের পথের দেখা নয়। এক সঙ্গে মিষ্টিমুখ না করলে আপনার লোক হয় নাছে।"

কার্ডিক স্বহন্তে বাইরের ত্রিমৃত্তির ফুর্তিবিধানে লেগে গেল। হম্মান সিং কার্ডিককে দেখেই চিনেছিল আর কেন্ট-দার কাছে খবরও পে:এভিল — ডিপুটি সাহেবের ভাইপো। রসগোলা পেটে পড়তেই সহাজে বললে—"ভেইয়া বড়া বহাতুর হুয়—পুরা জন্দি।"

রংপুরের Ist Class Deputy বেরিরে এসে আমাদের ক'জনকে দেখিরে বললেন—"হামারা পাঁচো ভতিজা পুরা সম্বতান হৃদ্ধ, তোমারা এলাকামে পড়নে যাতা, জেরা দেখনা ভালনা ভেইয়া।"

"আলবং হজুর! ইরে সব তো আপ্না ভাই হার,—মাভারিকে বেটোরা হর।"

#### রুমরা কি ও কে

পরে পান, থইনি থেরে, বার বার সেলামান্তে রংপুরের Deputyর (ডেপুটির) প্রশংসা করতে করতে বিদার হল। কেই-দা ইতিমধ্যে তাদের চরল চডিয়েও দিয়েছিলেন।

Sub.,—হাত জোড় করে বললেন—"মনে রাথবেন।"
"Confidentialএ (অন্তরঙ্গে) এসে গেছ হে !"
সব দৃষ্টির বার হয়ে গেলে ডেপুটি আমাদের দিকে ফিরে বললেন—
"যা:, এইবার রসগোলাগুলো উড়িয়ে দিগে যা।"

ওড়াবো আর কি,—কেষ্ট-দা তথন চাপরাস্ ফেলে গোগ্রাস করে দিয়েছেন! আমরা কাড়াকাড়ি করে—হুটো একটা যা গেলুম!

٥

প্জোর জয়ভন্ধা বেজে গেল—এমন প্জো লক্ষাতেও হয়নি ! এ বিজের ছড়াছড়ি রক্তবীজও দেখেন নি ! মহা প্রসাদের মইমাড়ন !

রাত্রের আসর দেবরাজের বাসর হয়ে দাঁড়ালো। রূপটাদ-পকী, স্থলোগোপাল, মধুটপ্রাবাজ—মধুচক্র রচনা করলেন। মল্কাজানের মালকোব ওনে, বড় বড় মোর কাত হয়ে পড়লেন; এলাহিজানের রামকেলীতে সব jelly (মোরব্রা) মেরে গেলেন; সোনা-বাই এক ছায়ানাট্ বেড়ে স্বাইকে লাট্ থাইয়ে দিলে! জল্চরেরা একদম হলম্বর বনে গেল। "নিস্পেন্তার" বাবু তাঁর হহুমানাদি কিটকের কাঁধে

ঠিক এই সময় বন্ধিম বাবু তাঁহার নব-প্রকাশিত "বন্ধদর্শনে" লিগিলেন—"বান্ধালীর বাছবল"। (এ গোরবের কথাটা আমাদের সময় পর্যান্ত সমান পাইরা আসিয়াছে।) তাই বোধ হয় বাবার ঝরদৃষ্টি (এথনকার ফ্রেন্ড্র অনুসারে angle of vision) ছিল, ছেলেদের মাথার দিকে নয়,—হাতের উপর। কাজেই নিতা ছয়ঌতৃকা ইংরাজিলেথা ময় করিতেই হইত; পড়ার কাজটা পশ্চাতেই পড়িয়া যাইত।

সেই সবে লেনি সাহেবের "গ্রামার" ধরিরাছি, এবং বেণী মাষ্টার "মার" ধরিরাছেন। এই দ্বিবিধ মারের চোটে আমার ঝোঁকটা পিতৃআজ্ঞা পালনের দিকেই ক্রত বাড়িয়া চলিয়াছিল। স্বপক্ষেও পাইরাছিলাম—"পিতরি প্রীতিমাপদ্ম প্রিয়ন্তে সর্ব দেবতা"; এবং সাহেবরা
বে দেবতা নহেন, এমন ধারণা ইতর-ভদ্র ত্ত্বীপুরুবের মধ্যে তথন ছিল না
বলিলেই হয়। প্রীত-পিতার আনীর্বাদে আমার হাতের রং ধরিতে
বিলম্ব হয় নাই।

সন্তাগণ্ডা থাকায় বিশ পাঁচিশ টাকা বেতনই তথন **যথেষ্ট বলিয়া**নেয়ে-পুরুষের সমর্থন পাইত,—কারণ ও জিনিসটির বাড়,—"কের্মে কের্মে।"

তাই ছেলেকে প্রথম চাকুরিতে পাঠাইবার দিন মা একাগ্র কামনায় "মা মদলচণ্ডীর" ঘট স্থাপনা করিতেন। ছেলে তাহা প্রণামান্তে, তুলসী তলায় প্রণাম সারিয়া, পিতামাতা ও গুরুজনের পদধ্লি এবং দধির ফোটা লইয়া, গৃহ-দেবতা নায়ায়ণের তুলসী কাগে গুঁজিয়া, শত তুর্গানামের মধ্যে রওনা হইত। মা তথন বাস্পাকুল নেত্রে হরির তলায় প্রণাম করিয়া সওয়া-পাঁচ আনার সিমি মানসিক করিতেন।

#### আমরা কি ও কে

ছেলেরও জন্ম সার্থক হইত, মাও রত্বগর্ভা বলিয়া পরিচিতা হইতেন। ছেলেকে চাকুরীতে এই দীক্ষা দেওয়াটা দশবিধ সংস্কারের কোনটা অপেক্ষাই ছোট ছিল না।

তথন এই সন্মানের কাজটিতে ঝুঁ কিয়াছিলেন মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ ও কারন্থ। সন্মানের কাজ ভাবিবার ক্ষেকটি কারণ ছিল,—চাকুরি লাভের সঙ্গেল মঙ্গেই সাধারণের নিকট 'বার্' আখ্যাটি লাভ হইত; ভাহারা বৃকিয়া লইত—বিভার জাহাজ না হইলে আর ইংরাজি দপ্তরে কাজ হয় নাই। ধারে জিনিস যোগাইতে মুদীর আপত্তি অন্তর্হিত হইত। চাকুরির সহিত চাপকানের নিকট-সম্বন্ধ ঘটায়, ধোপার সংশ্রব ঘনিত্ত হইয়া উঠিত; আর এই দ্বিবিধ সংযোগে পরিধেয়টা সন্মানহ্চক দীড়াইয়া মনটাক্তেও উচ্চ স্করে বাধিয়া দিত। অশিক্ষিতেবা আপদেবিশদে বাবুর নিকট সলা-প্রাম্শ লইতেও আসিত।

আবার অস্থবিগাও ছিল অনেক; তবে তাহার অধিকাংশই বাড়ীর স্ত্রীলোকেরা ভোগ করিতেন।

আমাদের কুদ্র গ্রামগানি গন্ধার পূর্বকূলে, কলিকাতা হইতে ছ' মাইল উত্তরে। কুটিন পান্তি ছিল কুটিওলা বা কেনানীনাপুদেন আপিন বাতায়াতের একমাত্র যান। তাহা হুই ঘন্টায় কলিকাতায় পৌছিত, ন্ধোয়ার-কোটালে আরো অধিক সময় লইত। কাজেই কুটিওলাকে, কি শীত কি গ্রীয়, আটটার পূর্বে প্রস্তুত হুইয়া রওনা হুইতে হুইত।

এই প্রস্তাত হওয়াটির পশ্চাতে থাকিত—বাটীর স্ত্রীলোকদের রাত থাকিতে উঠিয়া, গঙ্গালান করিয়া এবং গৃহদেবতা নারায়ণের "পূজার-জো" সারিয়া "কুটির-ভাত" চড়ানো। সেই গতিশীল অবস্থাতেই তাঁহাদের আহ্নিক, ৰূপ, স্তোত্রাদি আবৃত্তি, বিষ্ণুর সহস্রনাম, অবিচ্ছিন্ন ভাবেই চলিত।

বৌ-দিরা ইতিমধ্যে গৃহাদি মার্ক্জন, বাসন মাজা, শ্যা-সঙ্কোচ সারিয়া, গা-ধৃইয়া কুটিওলার জন্ম পান সাজা, আহারের স্থান প্রস্তুত, কুটির কাপড় গুছাইয়া রাখা প্রভৃতি কার্যো, ও কত্রীচাকুরাণীর ফাই-দরমাজ খাটিতে বান্ত থাকিতেন। ফল কথা, রাত্রি চারিটা হইতে বেলা আটটা পর্যান্ত বাড়ীতে যেন একটা নিত্য নির্মিত চাঞ্চল্য স্থুস্পষ্ট ছিল, এবং তাহা শেষ হইত কুটিওলাকে তুর্গা তুর্গা বিদায় দিবার পর।

এই উদ্যোগ-পর্কের মধ্যে কেরাণী বাবুর নিজের যে কোন কাজ ছিল না তাহা নহে। তাঁছাকেও পাঁচটার উঠিয়া ছয়টার মধ্যে কানাদি ও পুশ্প সংগ্রহ শেষ করিয়া পরে নারায়ণের পূজা ও ভোগ সারিয়া, আহারে বসিতে হইত।

যে সংসারে স্ত্রীলোকের মধ্যে কেবল মাতা বা অক্স কেহ বর্ষিয়সী আত্মীয়া, আর বধ্, এবং বধ্র কোলে কাচ্চানাদ্রা, তাঁহাদের পক্ষে এই নিতাকশ্মটি নিতান্ত সহজ-সাধ্য ছিল না। বোধ করি তাঁহাদের জন্মই আমাদের গ্রামে একটি 'থাকো'র আবিভাব হয়।

আমাদের কথাটা সেই 'থাকো'কে লইয়া।

#### আসরা কি ও কে

ર

থাকোর বয়স বা রূপের সহিত আমাদের এ প্রসঙ্গের কোন সম্পর্কট নাই।

বাল্যকালে একটি প্রৌঢ়াকে নিত্য সকালে দশ বাড়ী খুরিয়া কাজ করিয়া বেড়াইতে দেখিতাম; তাহাতে এমন কোন অসাধারণত ছিল না যে, তাহা কাহারো লক্ষার বস্তু হয়।

পিসি, মাসি, খুড়ি প্রভৃতি সম্বোধনেই স্ত্রীলোকেরা থাকোর সহিত কথা কহিতেন। কোন কোন বর্ষিয়সী এই স্ত্রীলোকটিকে 'বউমা', কেহবা 'থাকো' বলিতেন। বধুরা মা'ও বলিত। পল্লীগ্রামে এই আত্মীয় সংঘাদন চিরপ্রচলিত ও এতই সহজ যে, কাহারো অফুসন্ধিংসা উদ্রেক করে না। ব্রাহ্মণকলা কৈবর্ত-কলাকে মাসিমা বলিতেছেন বা ব্রাহ্মণ মুসলমানে খুড়ো জোঠা সম্বোধন, ইহাই ছিল পল্লীর মধুর বন্ধন, ইকাংই ছিল পল্লীর শক্তি ও স্কুণ।

থাকো ছিল একটু ঢাকা; রোগাও নর, মোটা ত নরই। গোরাকী, প্রশন্ত স্থুম্পত সিন্দ্ররেগা-সম্ক্রল উন্নত ললাট। কপালঢাকা অবগুঠন সর্ব্রদাই থাকিত। নাকে মাঝারি মাপের একটি টক্টকে
সোণার নথ। কাণে বা গলায় কি ছিল-না-ছিল ভাহা স্ত্রীলোকেরাই
দেখিয়া থাকিবেন। হাতে শাঁখা, নো, আর তুগাছি মাটা বালা।
থাকোকে কখনো ধোপদন্ত ধণ্ধপে কাণড় পরিতে দেখি নাই, মলিন

বাদেও দেখি নাই। টক্টকে লালপেড়ে আড়-ময়লা সাড়ী পরিতেই দেখিতাম।

কথনো কোন দিন পাকোকে হঠাৎ দেখিয়া মনে হইয়াছে,—
বরাবর এই জ্রীলোকটিকে এক ভাবেই দেখিটি,—মূখে কথা নাই,
খাটুনিরও বিরাম নাই। বিরক্তিও দেখিনি, ব'দে গল্প করতেও
শুনিনি; খুব সামর্থ্য বটে! একা বিশ বাড়ীর তোলা-পাট সাম্বে
বেড়ায় অথচ ভদ্র-ঘরের মেয়েদের মত পরিদার পরিছের থাকে। মেয়েদের
গ্যনা পরার সাধ ইতর ভদ্র নির্কিশেষে স্বাভাবিক। সেই সাধ এর
বোধ হয় খুব প্রবল, তাই এত থাট্তে পারে। বাড়ীপিছু আট আনা
করে পেলেও মাদে ১০।১২ টাকা হয়। ইত্যাদি।

পাকো এবাড়ী থেকে এবাড়ী এত ক্ষত চলিয়া যাইত যে, তাহার মুগের একটা ঠিক্ ছাপ কাহারও চক্ষে পড়া সম্ভব ছিল না। বহদিন পরে একবার চকিতে দেখিয়া অবাক হইয়া গিয়ছিলাম,—শাস্ত্র গান্তীর্যার উপর চক্ষু তুইটিতে যেন প্রসম্ভবা ও করণা মাধানো। কই—এত ক্ষত যাতায়াতেশ মধ্যে চাঞ্চলা কোথায়।

আমাদের অতশত ভাবিবার, বৃথিবার, বিশ্লেষণ করিবার বরস তথন নয়। তরুণ-চাঞ্চল্যের মুখে ওসব ভাব, ওসব চিস্তা কতক্ষণ স্থায়ী হয়,—বিশেষ ছোটলোক সম্বন্ধে।

আমাদের তথন কাজ কত! লেখাপড়া ছাড়া আরো কত নৃতন নৃতন উপদৰ্গ উপদ্বিত হইয়াছে ও হইবার জন্ম উকি মারিতেছে। জিম্নাষ্টিকের আখড়া খোলা হইয়াছে। বামাচরণ কেয়া ভন্ট খার, কার্ত্তিক ইয়া পিকক্ হয়! ট্রাপিজের top-boyকে বা বাচ্চা-চূড়ামনিকে ভাষিম চলিয়াছে, — সামবারু শনিবার শনিবার কলিকাতা হইতে আসিরা শিক্ষা দেন, আমাদের গুল্ টিপিয়া দেখেন; উৎসাই উন্মাদনার সীমা নাই। আবার মুকুযোদের নরসিং বাবু গ্রামে এলবার্ট ফ্যাসানের চুল-ছাঁটা ও চুল ফেরানো আমদানী করিয়া ব্বকদের মাথা ঘ্রাইয়া দিয়াছেন, — ভিত্ত তাহাতেও পড়িয়া রহিয়াছে, — সময়ে অসয়য়ে নিজের নিজের মাথার তাহার মঞ্জ চলিতেছে। তাহার উপর বংগনবার ক্রপার পাইচে-পরা ফ্লারিওনেট্ আনিয়া তক্রণদের তাক্ লাগাইয়া দিয়াছেন। বাশীর টান সহজে বেশী বলা নিস্প্যোজন, মুনা তীরের নমুনা শ্বরণীয়।

কল কথা—কেরণীদের নিত্য কলিকাতার যাতারাতের সঙ্গে সঙ্গে পারীগ্রামে নব নব ভাবের অভ্যাদর আরম্ভ হইরা,—অশিক্ষিত ইতর সাধারণের সথ্য-বন্ধন হইতে ক্রমেই আমাদের শ্বতন্ত্র করিরা দিতেছিল এবং তাহারা "ছোটলোক" আখ্যা পাইতেছিল। এ অবস্থার কি-দাসীর কথা তুরুণদের চিন্তা চর্চার বিষয় হইতে পারে না, আর এত কান্ধের ভিত্তে আমাদের সময়ই বা কোথার।

বিন্দ্বাসিনী-তলার "রাম বন্দ্যো" আমার চেয়ে পীচ ছ' বহুরের বড় ছিলেন। অমন অমায়িক, সন্থান্ত, মিপ্টভাবী বুবক দেখা যায় না। ওই বয়সেই তাঁর প্রকৃত কবি প্রতিভা প্রকাশ পেয়েছিল। বাগবাঞ্চারের নন্দবোসের বাড়ী "হাপ্আথড়াই" হইবে, এই সংবাদ লইয়া তিনি এক দিন সকালে আমার নিকট্ট উপস্থিত হইলেন এবং শেষ বলিলেন—"তোমার এ বিষয়ে অনুবাগ আছে, তাই জানাতে এলুম;—নিশ্রেই মাওয়া চাই।"

এত বড় compliment ও এমন তুর্নভ জ্বিনিস ছাড়া ধার না,—
আমি আনন্দের সহিত সন্মত হইলাম। তাহার পর পূর্বেকার "কবি"
ও হাফ-আথড়াই সম্বন্ধে আমাদের খুব উৎসাহের সহিত আলোচনা
চলিতে লাগিল।

ঠিক সেই সময় থাকো এক বাড়ীর কাজ সারিরা অন্ত বাড়ী ক্রত চলিয়া যাইতেছিল। আমাদের অত বড় প্রিয় প্রসঙ্গটা সহসা থামিয়া গেল। রামবাব্ বলিয়া উঠিলেন—"দিনের আলেয়ার মত এ স্ত্রীলোকটি কে-ছা?"

হাসিয়া বলিলাম—"আলেয়া মানে কি? সকালে বাড়ী বাড়ী তোলাপাট করে বেডায়।"

রামবাবু আমার মূথের উপর স্তির দৃষ্টি ফেলিয়া বলিলেন—"বিশাস হর না,—ভূমি জাননা।"

বলিলাম "গাঁচ-সাত বচর প্রত্যহই দেখে আসছি—ওই এক ভাব, কোন পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিনি,—কারো না কারো কচি ছেলে কোলে আছে, আর ঐরপ ক্রত যাঁওয়া আসা;—অনেক বাড়ীর কাদ্ধ মাধায়—"

রামবাবু বাধা দিয়া ঈষং জ⊹ক্ষিত ভাবে বলিলেন—"বুঝতে `পারলুম না।"

বলিলাম—"কেন বলুন দিকি! আব আলেরা বলেন কেন ?" রামবার যেন আপনা আপনি মুগ্ধভাবে বলিয়া গেলেন—"ঘোমটার আড়ালে—বর্গে স্বর্গে সিন্দুরে হঠাৎ যেন আঁচল-ঢাকা প্রাদীপ দেবলুম,—বা:!"

আমি হাসিতে হাসিতে বলিলাম—"একজন সাধারণ প্রোঢ়াকে দেখেও আপনাদের এত ভাব আসে!"

রামবাবু মূপ তুলিরা বলিলেন—"দেখ,—দোণার মূলটো তার মালিকের জাত বা কর্মাধরে কম বেণী হয় কি ? বাক্—আমি ভাবচি ঐ অবস্তুঠনটুকুর কথা,—ওইটিই হিন্দুনারীর reflector! ঐ আবরণটাকা প্রকাশেই মাধ্যা! ভগবান বন্ধাওটা নিজের আবরণ দিয়ে চেকেনা রাখলে কবে শুকিয়ে, চুঁয়ে-পুড়ে বদ-কং আর কদাকার হয়ে যেত,—এমন তাজা, এমন সবুজ, এমন সরুষ থাকত না।"

শুনিরা আমি ত' অবাক ! কোথা হইতে কোথার আদিরা উপস্থিত হইলাম ! কবি বা হাফ-আথড়ারের কথা আর জমিল না । রামবাবু একটু অন্তমনস্থ থাকিয়া বলিলেন—"তুমি একটু গোজ নিও,— আজ চল্লম,—শনিবার এক সঙ্গেই যাব ।"

্আমি বিনীত ভাবে বলিলাম—"ওর আর খোঁজ নেবো কি,— স্ত্রীলোক সম্বন্ধে—"

আমাকে শেষ করিতে না দিয়া—"আচ্ছা—দে আমিই নেে; তোমার বড় কাছে—তুমি পারবে না—" বলিতে বলিতে রামবা<sup>ন্</sup> শিল্পা গেলেন।

ভাবিতে লাগিলায—কবি মানে পাগল না কি !

যাহা হউক, মাহুয়ের মন কোন একটা বিষয় গ্রহণ না করতেও পারে, কিন্তু চক্ষু তাহা এড়াইয়া চলিতে পারে না। প্রায়ই চোখে পড়িত—থাকো এক-ঘটি তুধ লইয়া এবাড়ী ওবাড়ী ফিরিডেছে; কাহারো কচি ছেলেকে তুথ থাওয়াইতৈছে; কারুর কোলের-ছেলে থাকোর কোলে। কোন দিন প্রত্যুবে গামছায় তিন চারিটা ইলিস মাছ লইয়া তিন চার বাড়ী চুকিয়া তাড়াতাড়ি কুটিয়া দিতেছে। কোন বাড়ী এক কলস গন্ধাজল আনিয়া দিল; কাহারো বাড়ী পান সাজিতেছে। এমন ছবিত-কন্মী দেখি নাই।

কি ভদ্র, কি ইতর কাহারো বাড়ী ঢুকিতে থাকোর কিছুমাত্র সম্ভ্রোচ ছিল না—এটা লক্ষ্য করিয়ছি। অথচ তাহার সম্ভ্রমের দিকে এত বেশা নজর ছিল যে, মাধার কাপড় অসংযত হইতে, বা পথে দাড়াইয়া কথা কহিতে কথন দেখি নাই। আর একটি বিষয় নজরে পড়িত—থাকোর এই তোলাপাট প্রধানতঃ গরীব বা পরিজন-বিরশ মধাবিত্ত কুটিওলা বাবুদের বাড়ীতেই ছিল। বড়লোকের বাড়ীতে তাহাকে এ-কাজ স্বীকার করিতে দেখি নাই, বড় লোকের মধ্যে তাহাকে নিয়োগাদের বাড়ী ঢুকিতে দেখিয়াছি; সেটার সময়-অসময় বা নিয়মিত সময় ছিল না—হতরাং কাজের জন্ম নিশ্চয়ই নয়।

೨

গ্রামের তিন চার ঘর বড়লোকদের মধ্যে নিরোগীরা ছিলেন অস্ততম ও আধুনিক, অর্থাৎ এক পুরুষে হালি বড়মান্থব। তাহার মূলে ছিল,— রেড়ির তেলের কলকারখানা ও ফ্যালাও কারবার,—জাহালী চালান।

তাহাতে গ্রামে লোক ও শ্রমিক সমাগম, কর্মচাঞ্চলা, বাজার, বসন্তি, দোকান প্রভৃতির শ্রীবৃদ্ধি ও উন্নতি ক্রত বাড়িয়া চলিয়াছিল, ও ক্ষ্তু গ্রামগানিতে নব-জীবনের সাড়া স্মানিয়া দিতেছিল।

নিরোগী-কর্তা লেখা পড়া সামান্তই জানিতেন; কর্মবৃদ্ধি, শ্রম ও অধ্যবসায় বলেই তাঁহার বৈতব। স্থলর অট্টালিকা, গাড়ী-জ্ডি, দাসদাসী, দারবান, বহু পরিজন, বারোমাসে তের পার্বাণ, দোল তুর্গোংসব, ক্রিয়া-কলাপ, দান-দক্ষিণা, অতিথি অত্যাগতের সেবা, ভোজ, গরীব তুংবীকে সাহায়া করা, সবই তাঁহার ছিল; আর ছিল—এক পুত্র ও একটি নাতী। তাঁহার বাড়ীর ক্রিয়াকর্ম্ম, সামাজিক বিদায়, বন্ধ বিতরণ, কাঙ্গালী-ভোজন, তুর্গাপ্রতিমা, প্রতিমার সাজ, এ সবই বিশেষ উল্লেখযোগা ছিল,—কোথাও কুন্ধার চিছ্ন মাত্র থাকিত না। অনেককে বলিতে শুনিয়াছি—"বাগবাজারের পোলের এ'পারে ইদানীং আর একপ ক্রিয়াকর্ম্ম অন্য কোথাও দেখা যায় না।" আমরাও দেখি নাই'।

সর্ব্বাপেক্ষা উল্লেখ-যোগ্য ছিল—নিয়োগ-বাড়ীর শীশ্রীকোছাগর লক্ষ্মী পূজা। নেরপ সর্বাদ্ধন্দনর প্রতিমা, সাজ, সমারোচ, মারোচন উপকরণ, ভোজ আর কোথাও দেখি নাই। তাহার বায় তুর্নোংসবের বায়ের তুলা বা সমধিক ছিল! এই উপলক্ষে—বাহ্যি-জাগরণচ্চলে শে আনন্দোংসবের আয়োচন হইত, তাহারও বিশেষক ছিল। গ্রামের লোকে বে-বংসর বাহা দেখিতে বা শুনিতে ইচ্ছা করিত, তাহারই ব্যবহা করা হইত। তাহাতে এই কুট গ্রামধানির ভাগ্যে তংকালীন শ্রেষ্ঠ সংখের কি পেশাদার অপেরা, থিয়েটার, বাজা, পাঁচালী, কীর্ত্তন প্রভৃতি

দেখিবার শুনিবার স্থবিধা ঘটরাছিল। নিরোগী মহাশরের সর্বসাধাবণকে
প্রীতি ও আনন্দ দানের উৎসাহ ছিল বলিয়া, কোন একটা উপলক
কালিয়া—পদনীটাকুলের কথকতা, জগা স্থাকরার চণ্ডী, প্রভৃতি বিশেষ
বায়বছল মন্তর্ভান গুলিও মধ্যে মধ্যে করেক মাস ধরিয়া চলিত। তাহাতে
গ্রানের আবাল-বৃদ্ধ-বনিতার আনন্দলাভ, শিক্ষা ও চিত্ত-পৃষ্টি
সহজেই হইত।

এ সৰ ছিল নিয়োগ মহাশদের "ছিলর" দিক ;—ছিল না কেবল— বনিয়াদী-বৃদ্ধি ঢাকা ব্যয়-বৰ্জনের পাকা হিসিবি-চাল, ও চাপা হাসির মধ্যে বিদ্রূপ-মিশ্রিত বিজ্ঞ বক্তৃতা।

এরপ সংসারে আর যা কিছু থাকুক নাথাকুক—কুড়ে আর কুপোন্তের অভাব থাকে না। তাঁরও কুকুর বিড়াল গ্রহতে আরম্ভ করিয়া বহু প্রতিপাল্য জুটিয়াছিল।

তিনি এক দিন আহারের সময় একটি বিজ্বালকে দেখিতে না পাওয়ায়, কারণ জিজ্ঞাসা করিয়া শুনিলেন, সে হাঁড়ি ভাঙ্গিয়া মাছ ধাওয়ায়, তাহাকে বিদায় করিয়া দেওয়া হইয়াছে।

"আমার এ শুভাকাক্সী উপকারীট কে? পেটের জালায় ভরলোকেও চুরি করে;—সে থেতে পেলে হাঁড়ি ভাঙতে থাবে কেন? সকলে জেনে রেখো—আমি মুগ্রু চাষা, এই গ্রামেই মুড়ি মুড়কি বেচেছি। এ ধন-দৌলত 'মা'র, আমি মজুর;—কার ভাগো এ সব আসে, আর কাদের জল্জে তিনি দেন, তা জানি না। এতে স্বারই অধিকার আছে। এ বাড়ীতে ধারা আশ্রম নিয়েছে, তাদের তাড়াবার অধিকার কারুর নেই। যত

দিন নেউকীর এক-মুটো জুটবে—তাদেরও জুটবে।" এই বলিয়া তিনি উঠিয়া পজিলেন,—আহার অসমাপ্তই রহিয়া গেল।

গৃহিণী অপ্রতিভ ভাবে বলিলেন—"আমাকে একথা কেউ শোনায়নি—"

গৃহিণীকে কথাটা সান্ধ করিতে না দিয়াই কর্তা বলিলেন— "ভোমাকে বাড়ীর কথা শুনিয়ে ফল নেই বলেই শোনায়নি!"

খোঁচাটার অর্থ বৃথিতে কর্ত্রীর বিলপ্ত হইল না। তিনি বলিলেন—
"জগতে শুধু ত ঘর বলে জিনিসটিই নেই,—"বার" বলে তার চেয়ে চের
বড় জিনিসটিও রয়েছে;—হ'জনকেই কি ঘর নিয়ে থাকতে হবে! এই
বে কাল রাভিরে বুধুয়া-সইদের বউ, আহা কি বাথাটা থেয়েই বিয়োলা,
তোমাকে কেউ তা শুনিয়েছে কি, না তোমাকে তার সেবার বাবহার
ভার নিতে হয়েছে। এথানে তার কে আছে বল' ত' ?"

ক্রা সাফাই হিসেবে একটা ভব্য ধরণের জবাব দিবেন ভাবিয়া আবস্থ কবিলেন—"স্ট্রীলোকেব গোড়—"

গৃহিণী বাধা দিয়া বলিলেন—"স্ত্রীলোক ছওয়াটা ত কারুর অপাধ হ'তে পারে না, তারও ত আগদ বিপদ, ত্বং কট আছে; তাৰে ৩ ত' কারুর দেখা চাই! আর তোমার শঙ্কনীই (নির্বাসিত বিড়ালটি) কি —" এই পর্যান্ত বলিয়াই গৃহিণী মুখে অঞ্চল দিলেন,—তাঁহার চক্ষে হাসির আভাস ভাসিয়া উঠিতেছিল।

কর্ত্তা ভাড়াভাড়ি বলিলেন—"এখন ছ'টো পান পাব কি ? আজ আর কলকেতা যাওয়া জ'ল না, শঙ্কীকে খুঁজে আনবার ব্যবহা করতে হবে।" গৃহিণী পানের ডিপে কন্তার হাতে দিয়া বলিলেন—"বেলা তিনটের পর কিছু থেতে হবে কিন্তু। শঙ্করাঁ ত' এথন বাইরের লোক, তায় স্ত্রীলোক,—তার জন্তে তোমাকে ভাবতে হবে না, গয়লা-বউ দাত-দেশ বেড়ায়—শঙ্করীকেও চেনে, আমি তাকেই ধরছি।"

কর্ত্তা অনেকটা নিশ্চিপ্ত বোধ করিলেন ও বলিলেন—"কিন্তু আনাই চাই।" তাহার পর বাহিরে যাইতে যাইতে বলিলেন—"হাঁ— বুধুমার বৌয়ের আর কোন কন্ত নেই ত ? বুধুমা বেটা কি পাজি গো,— আমি বরাবর জানতুম ভালমান্তম,—বদমাইস ব্যাটা—"

কথা শেষ হইবার পূর্বেই গৃহিণী ঈষং হাস্ত ও কোপ মিশ্রিত কটাক্ষে—"তুমি চুপ করো ত" বলিম্নাই জ্রুত সরিয়া গেলেন! কণ্ঠা বহির্বাচীতে গিয়া বিগলেন ও চাড়ুয়ো মশাইকে সংবাদ দিলেন।

এই চাড়্যে মশাই ছিলেন কঠার অন্তরন্ধ বন্ধ। নিয়োগী-বাড়ীর সর্ববহুই তাঁর অবাধ গতি ছিল; তাঁহার নিকট কঠার কিছুই গোপন ছিল না। উভরের মধ্যে একত্র ওঠা-বসা, হাস্তালাপ, সলা-পরামর্শ, নিতাই ছিল। নিয়োগী বাড়ী ও নিয়োগী-কঠা সম্বন্ধে ইহার অধিক জানিবার আমাদের কোন প্রয়োজন নাই,—এই সংক্ষিপ্ত সারটুকুই মধ্পেষ্ট।

পূর্বেই বলিয়াছি—বড়লোকদের বাড়ীর মধ্যে কেবল এই নিয়োগী-বাড়ীতেই থাকোর সহজ গতিবিধি দেখিয়াছি। কর্ত্তা ও চাড়ুয়ে মশাই সদর বাড়ীর রোয়াকে বসিয়া গল্পাদি করিতেন, থাকোকে কথনো কথনো এক আধ মিনিট সেখানে দাড়াইয়া তাঁহাদের প্রশ্নের বা ইন্ধিতের জবাব দিতেও ভনিয়াছি।

এক দিন থাকোকে নিয়োণীনা দী হইতে বাহির হইতে দেখিয়া কর্ত্তা কথাচ্চলে চাড়ু ঘোকে বলিলেন—"ছাখ চাড়ু যো—ভগবান সব স্থুখ দিলেও কপালে না থাকলে—ক'টা স্থুখই বা লোকে ভোগ করতে পারে !"

কথাটা শেষ না হইতেই থাকে। সামনে আসিয়া পড়িয়াছিল ;—
"কারো স্থাথের হিসেব রাথবার মুহুরিগিরী না ক'বে নিজেরাই সেটা ভোগ করন না।" বলিতে বলিতে থাকো বাহির হইয়া গেল।

চাড়ুয়ে হাসিয়া বলিলেন—"ওকে জিততে পারবে না।"

এক দিন কাণে আসিল,—নিয়োগী মশাই বলিতেছেন—মার ঠিক্ সেই সময় থাকো নিয়োগী-বাড়ী ডুকিতেছে,—"লোকে বলে লিথে লিথে হাত পাকে, ওটা কথার কথা; বরং বাটনা বেটে হাত পাকে—কি স্থান্দর রং ধরে, কি স্কুঞ্জীই দেখায়। নয়-কি চাডুয়ো।"

চাড়ুয়োকে কিছু বলিতে হইল না !—

"তা হোক্, আমার ত আর ঘট্কির ভর নেই" বলিতে বলিতে থাকো ভিতরে চলিয়া গেল।

পরীগ্রামে এরপ রহন্তাদি গ্রাম সম্পর্ক বিশেষে দোষের ত ছিলই না, বরং সহজ স্থানন্দ ও গ্রীতির পরিচায়ক ছিল।

বেলা তিনটার সময় বিড়াল কোলে করিয়া থাকো তাড়াতাড়ি নিয়োগী-বাড়ী চুকিতেছিল।' সদরেই কর্ত্তা ও চাড়ুযো মশাইকে দেখিয়া, কর্ত্তার কোলে শঙ্করীকে দিয়া, তিনি কিছু বলিবার পূর্বেই অন্সরে গিয়া ছুকিল। কঠা অবাক হইয়া গিয়াছিলেন, শস্করীকে ফিরিয়া পাইবার আশা তাঁহার অবাই ছিল। সামলাইয়া বলিলেন—"এ জাতের অসাধ্য কিছুই নেই,—এরাই একাধারে জগতের সোণার কাটি রূপোর কাটি।"

চাড়ুযো বলিলেন—"ও আর আমাকে বোল্চ কি! ওঁরা ভাম্মতীর সহোদরা,—চক্ষু তুটির একটি অমুবীক্ষণ একটি দূরবীক্ষণ,— ছাতে উঠলেই Observatory, (মানমন্দির) ঘাটে গেলেই News paper, (সংবাদ প্রত্ )—"

কথা শেষ না হইতেই বাড়ীর মধ্যে ডাক পড়িল। সেথায় উভয়কেই জলযোগে বদিতে ছইল।

শঙ্করীও একবাটি ছধে মনোযোগ দিল।

8

ছুর্গোৎসব শেষ হইয়া গিয়াছে, কিন্তু নিয়োগ বাড়ীর সাজসজ্জা তেমনি আছে, কারণ, চার দিন পরেই শ্রীন্রিকোলাগুল ক্ষমীপূজা, এবং সে পূজার সমারোহ, ব্যন্ত, আনন্দ, কোনটিই ছুর্গোৎসব অপেক্ষা ক্ষ নহে। প্রকৃত কথা—নিয়োগী-বাড়ীর ছুর্গোৎসব যেন কোজাগুর পূর্ণিমান্তে—প্রতিপদে শেষ হইত।

এবার কিন্তু একটি বাাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। একাদশীর রাত্রে পুরোহিত ঠাকুরের মা গঙ্গালাভ করার, সে-বংসর তাঁহার দ্বারা লক্ষীপুঞ্জা আর সম্ভব নহে।

নিয়োগী মহাশহ এই ঘটনায় বড়ই বিচলিত হইয়া পড়িয়াছেন; কারণ, তিনি প্রচলিত ব্যবস্থা ভঙ্গ করিতে ভয় পান, অথচ এ ক্ষেত্রে উপায়াস্তব্য নাই।

পুরোহিত ঠাকুর আশ্বাস দিলা বলিলেন—"আপনি চিস্তা করবেন না, আমি ভাল লোকই এনে দেব,—স্তপঞ্জিত—"

ঐ পর্যান্ত শুনিরাই চিন্তাকুল কঠা বিরক্ত হইরা বলিলেন—"এ মুখ্থুর বাড়ীর কাজে "টুনি সাহেবকে" ত' (প্রেফিডেম্মী কলেজের তৎকালীন প্রিন্সিপল টনি সাহেব) দরকার নেই—পূজা করতে পারেন এমন লোকই দরকার।"

পুরোছিত বনিলেন—"বেশ—তাই হবে; কালীদাটের তন্ত্রনত্ত মশাইকে ঠিক করে আসছি। তিনি নিতা লক্ষ জপ ক'বে সন্ধার পর একটু তুধ থান।"

কর্ত্তা আরো বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"থামূন থামূন,—লক্ষীপূজো ত "গেরোন" নয় যে আমার পূর্ণাভিষেকের জন্মে তান্ত্রিক জাপক চাই। কাক্রর সাট্টোফিকট্ আমাকে শোনাতে হবে না। ত্র্ধ থেরে শক্ষ**িও** থাকতে পারে।"

চাড়ুয়ে মশাই পুরোহিত ঠাকুরকে ইসারায় চুপ্করিতে বলিয়া স্বয়ং বলিলেন,—"মত-শতর কান্ত নেই, তোমার জানাশোনা একটি ভাল লোক দিলেই হবে ।"

কর্ত্তার মনটা আজ থুবই থারাপ ছিল, তিনি প্রিয়-সহচর চাড়ুয়োর প্রভাব শুনিরা বলিলেন—"তুমিও গোলায় গেছ দেখচি। না না, আমি ওসব ভালোটালো চাই না। ঐ 'ভাল' কথাটায় আমার কোন বিশ্বাদ নেই। এক এক জনের ভাল এক এক রকম,—'ভাল' আমার অনেক দেগা হরেছে। ছেলের জন্তে পাত্রী দেগতে গিয়ে শুনেছিপুম—"খুব ভাল মেরে—ই;রিজিতে কথা কইতে পাবে।" "খুব ভাল"র মানে বৃগলে! এখন "ভালব" কথা ছাড়', মা'র পৃজাটি করতে পারেন এম্দা একটি ব্রাহ্মণ হলেই হবে।"

পুরোহিত এবার বিশেষণ বাদ দিয়া বলিলেন—"তা' না ত' কি— আমি তাই আনবাে, আপনি নিশ্চিম্ন থাকুন।"

চাজুয়ে হাসিয়া বলিলেন—"ভয় নেই, উনি তৈল**ন্ধ স্থানীকে** কি বিজেসাগর মশাইকে আনচেন না"।

কর্ত্তা ব্যাজার ভাবে বলিলেন—"না হে, ভূমি বোঝ না; নেউকীর প্রসা হয়েছে, ওপানে একটা 'পেল্লের' কিছু না হ'লে ভাল দেখাবে না, মানাবে না, ভোমাদের এরকমের ভূল খুবই আছে, আর তা করাও হয়!"

চাড়ুন্যে মশাই হুঁকার অন্তরালে মৃত্ মৃত্ হাসিতে লাগিলেন, পুরোহিত ঠাকুর বলিলেন—"তবে এখন আমি চললুম।"

কন্তা বলিলেন—"কিন্ধ বৈকালে একবার আসা চাই, বাড়ীতে কি বলেন সেটা শোনা দরকার; কি বল চাড়যো!"

"তা চাই বই কি, আমি আসব অগন" বলিলা পুরোহিত চলিল। গেলেন।

চাড়্যো বলিলেন—"এইবার কাজের কথা কয়েছ, আমিও তাই ভাবছিল্য বাাপারটা কি, লন্ধীপূজার লন্ধীর ইচ্ছাটা বাদ পড়ে কেন! এম্নটা ত' কথনও দেখিনি, 'ধাত বদলাল' না কি—"

এতক্ষণে কঠা সহজ অবস্থায় 'আসিয়া বলিলেন—"তা বলে ভূমি ভেব না—"

চাড়্বো হাসিম্থে বলিলেন—"রাম:, এমন কথা কে বলে।"

এইবার কন্তাও সহাত্তে বলিলেন—"তবে চল, ও কাজ মিটিয়ে
নিশ্চিত্ত হওয়াই ভাল; আমার মনটা বড় ধারাপ হয়ে গেছে।"

উভয়ে অন্ধরে গিয়া উপস্থিত হইলেন। করী পূজার চা'ল বাছিতেছিলেন, তাড়াতাড়ি কাপড় সারিয়া উঠিয়া চাড়ুয়ো মশাইকে একথানি আসন পাতিয়া দিলেন।

চাড়ুয়ে মশাই আরম্ভ করিলেন—"কন্তা বড় বিপদে প'ড়ে তোমার শরণ নিতে এলেন—"

মৃত্হাস্থে কহাঁ বলিলেন—"বিপদটা কি শুনি, ক্ষিদে পেয়েছে বৃদ্ধি।"

চাড়ুয়ে বলিলেন,—"লন্ধীর চিদ্রাই ওই; কিন্ধ আজ একট্ রকম-ফের্ আছে। পুরুতঠাকুরের মা'র গঙ্গালাভ হয়েছে—খানই থাকবে।"

কর্ত্রী সহজ ভাবেই বলিলেন—"আহা, ব্রান্ধণের নেয়ে বেশ গেছেন!"

কর্ত্তা চাড়ুযোর দিকে ফিরিয়া বলিলেন—"শুনলে চাড়ুয়ো, আমরা বেন আচার্যি-বাড়ী জানতে এসেছি, তিনি ভাল গেছেন কি মন্দ গেছেন, কোন' দোব পেয়েছেন কি না!" পরে গৃহিণীর দিকে ফিরিয়া বলিলেন— "বেশ গেছেন আমার মাধা, তুমি আমার বিপদটি ত ভাবলে না; কেন—আর পাঁচটা দিন তাঁর সবুর সইল না!" কর্মী আশ্চর্য হইয়া সহাত্যে বলিলেন—"ওমা—একবার কথা শোনো! তিনি চের সব্র সয়েছেন; মেয়ে মাস্কবের অত বেশী বাঁচা ভাল নয়।"

কর্ম্বা স্ত্রীর মুখে ঐ বাঁচাবাঁচির কথাটা শুনিলে বড়ই কাহিল বােধ করিতেন; তিনি তাড়াতাড়ি বলিলেন—"তােমার কাছে ও কথা শুন্তে ত কেউ আসেনি।"

গৃহিণী মৃত্হান্তে বলিলেন—"না শুনলেই বৃদ্ধি এড়ানো যায়। আছে। থাক্। তা পুকতঠাকুরের মা মরায় তোমার এত ত্রভাবনা কেন,—যা পারবে দিও।"

কৰ্দ্ধা বিৰক্ত হইয়া বলিলেন—"আমাৰ সেই ভাবনায় ত' ঘুম হচ্ছে না। বলি—পূজা কৰবেন কে—সেটা ভেবেছ ?"

গৃহিণী গান্তীর্য্যের ভাগ করিয়া বলিলেন—"তাই ত'—মন্ত ভাবনার কথা বটে!" তাহার পর সহজভাবে বলিলেন—"আমরা থাঁর যক্ষমান সে ভাবনা তাঁর, তিনিই ব্রাহ্মণ দেকেন। সে কথা ত' তাঁকে বলেই দিয়েছি।"

কর্ত্তা বলিলেন—"বটে! কি রকম ত্রাহ্মণের কথা বল্লে শুনি ?"

গৃহিণী আশ্বর্ণ হইয়া, বিন্দারিত নেত্রে বলিলেন—"ব্রহ্মণ বাচাই-বাচারের ভার সদ্গোপেরা আবার কবে থেকে নিলে! তুমি আগোড়-পাড়ার ইংরিজি ইম্বলে গিছলে না কি! পুরুত মশার হরে লক্ষীপ্জা করবেন এমন একটি ব্রাহ্মণ হ'লেই হ'ল,—ঠার আবার এরকম ওরকমটা কি?" কর্ত্তা কেবল চাড়ুয়ের দিকে চাহিন্না সহাত্তে বলিলেন—"দেখ লে —কেমন সহজে মিটে গেল।"

চাড়ুয়ো মশাই হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"হাইকোর্ট যে !"

¢

আজ শ্রীশ্রীকোজাগর লক্ষী পূজা। মা—পদ্মাসনা, —কমণালয়।
গ্রামের মধান্তলে নিরোগীমহাশরের গোলাপী রঙ্গের বাড়ী আজ মা'র
আবির্ভাবের অপেক্ষায়—সৌনর্ব্যে সজ্জান্ন, শোভান্ন, সৌরভে, পদ্মের মতই
দেথাইতেছে। মাঝে মাঝে আবাহনের স্করে সানাই আকাশে বাতাদে
স্কুমধুর নিবেদন পাঠাইতেছে। গ্রামের বালক বালিকারা ভ্রমরের
মত আনন্দ গুলন ভূলিয়া দলে দলে বাতান্নাত করিতেছে।

সন্ধা হইল। পুশুমাল্য বেষ্টিত ঝাড় লঠন, দেয়ালগিরি, সেজ্
সমুজ্জল হইরা উঠিল। দালানের জ্যোতির্দায়ী প্রতিমা দেবছাতি বিকীর্ণ
করিলেন। পূজা-সম্ভার, উপকরণ-পারিপাটা, পুশুপ্রাচুর্য ও বিবিধ
স্থানীর মধ্যে হাস্তি-প্রল্ল পবিত্র মনে ন্তন পূজারী পূজারম্ভ করিলেন।
পূজা শেষ হইল।

পূজারী শেষ-আরতি করিতে উঠিলেন—তদ্মর যন্ত্রবং ! গাঢ় স্থগন্ধী ধ্মাবরণে একএকনার জ্যোতির্মায়ী মা'কে কি লোকাতীতই দেথাইতেছিল! মধ্যে মধ্যে পূজারীর কণ্ঠনিংস্ত বালক-স্থলত মা-মা রব কাণে আসিতেছিল,—অপূর্বর, অনির্বাচনীয় ! সে যেন কোন্ স্থান্তর,,—এ পৃথিবীর নয় ! শেষ আরতি শেষ হইল । পূজারী সাষ্টাঙ্গে প্রণাম করিলেন । সকলেই প্রণাম করিল ;—সকলেই মুগ্ধ আবিষ্ট ও ন্তর !

একটু দামলাইয়া চাড়ুয়ো মশাই কর্তাকে বলিলেন—"লোকটি গাঁটি লোক বটে।"

কর্ত্তার দৃষ্টি অবনত ছিল, তিনি মুখ না তুলিয়াই ক্ষুদ্র একটি নিখাস মোচন করিতে করিতে একটি ছোট্ট হুঁ দিলেন মাত্র। তাহার পর ধীরে ধীরে পূজার দালান হইতে নামিয়া গেলেন।

চাড়্যো অবাক হইয়া অমুসরণ করিলেন।

দাবানের ভিড় জ্রন্ত ভাঙ্গিয়া গেল ;—সকলে সদরে বান্ধি পোড়ান দেখিতে ছুটিল ;—তাহারও একটা সমারোহ ছিল !

কবি রাম বলো। আমার পাশেই ছিলেন। তিনি বলিলেন— "মর্ডে স্থবলোকের ছায়া-পরিচয় পেলে।"

কবি হইবার মক্ষো হিদাবে বা স্বভাবের বশে আমিও একটু তন্ময় ছিলাম, বলিলাম "সত্যই,—এমনটি পূর্বের কথমও দেখি নাই।"

ইচ্ছা সন্ত্ৰেও একটা কবির মত কথা যোগাইল না।

রামবার বলিলেন---"চললুম"।

বলিলাম—"কোথায়,—বাডী ?"

রামবাবু বলিলেন—"বোধ হয়—না, একটু নিরিবিলিতে।"

আমি আশ্চব্য হইয়া বলিলাম—"দে কি ? এই-বারই ত আনন্দ-পর্ব্ব আরম্ভ হবে ;—বাজির পরেই ভোজ ; ভোজের পরেই—বাগবাজারের বিখ্যাত সথের দল। তিনকড়ি বাবুর এক্টিং শুনবেননা ?"

রামবাবু বলিলেন—"এ ভাবটাকে "দাগী" করতে চাই না,—ছাইভন্ম চাপা দিরে এর মধ্যাদা নই করতে পারব না।" এই বলিয়া তিনি
অক্তমনত্ত ভাবে চলিয়া পেলেন।

সদরে তথন হাউই তারা কাটছে, চরকী সোনা ধুন্ছে। দেখিলাম তিনি সেদিক হইতে মুখ ফিরাইয়া সোজা গলার ঘাটের পথ ধরিলেন।

দোটানায় পড়িয়া আমার মনটা দমিয়া গেল; বাজি দেখার উৎসাহ রহিল না। ফিরিয়া গিয়া পূজার দালানের পৈটায় বসিয়া পড়িলাম।

তথন বাজি পোড়ানর ধ্ম চলিয়াছে, মেরে পুরুষ প্রায় সকলেই তাহা দেখিতে গিয়াছে।

পূজার দালানের দক্ষিণ গামে স্ত্রীলোকদের অন্তর হইতে যাতায়াতের একটি দ্বার আছে; পূজারী সেই দিকে চাহিয়া বলিলেন— "প্রগো মায়েরা—এ বাড়ীর গিরীমাকে এথানে একবার আসতে বলুন।"

ফিরিয়া দেখি—সেই পূর্ব্ব-পরিচিত বেশে থাকো উপস্থিত হইয়া বলিতেছে—"আপনি কি আমাকে ডাক্চেন ?"

পূঞ্জারী বলিলেন—"না, তোমাকে ডাকিনি, এ বাড়ীর গিন্নীকে এখানে একবার ডেকে দিতে বন্চি।"

থাকো ধীরভাবে বলিল—"তার প্রতি কি আদেশ বলুন ?"
পুরোহিত একটু বিবক্ত হইয়া বলিলেন—"তাঁর প্রতি এক নি
আসতে আদেশ।"

থাকোকে তথনো দাঁড়াইয়া থাকিতে দেখিয়া, কি ভাবিয়া আদশ একটু শাস্তভাবে বলিলেন—"বোলো, তিনি না এলে আমি দর্পণ বিসর্জন করতে পারচি না, অপেকা ক'রে রয়েছি। এখনি ভোজ আর নাচ গান নিয়ে নালান উঠোন একাকার হয়ে যাবে, তার আগে আমার সমাপ্ত করা চাই,—বেন বিলম্ব না করেন।" থাকো বিনীত-ভাবে বলিল—"আমি ত আপনার আদেশ পালন করবার জন্তে উপস্থিতই রয়েছি, আপনি কি বলবেন বলুন না।"

পুরোহিত চকিতভাবে থাকোর মুখের দিকে চাহিনা ফেলিলেন।
ইতিপুর্ব্বে তিনি কেবল তাহার আধ-মরলা কন্তা-পেড়ে কাপড়ই
দেখিরাছিলেন। আবিষ্টের মত বলিলেন—"ও:—তা না ত' কি মা
নিজে আসেন! কি ভুল-ই করেছি। আমি নৃতন লোক—আজ মাত্র এপেছি, কিছু মনে ক'র না মা।"

থাকো বাধা দিরা বলিল—"ও-সব কি বল্চেন বাবা,—সামাকে কি করতে হবে বলুন।"

পূজারী নিভে যে বড় লক্জিত ইইয়াছেন, তাঁহার কথায় সেইটুকুই
প্রকাশ পাইল; কিন্তু বাস্তবিক তিনি থাকোর দিকে চাহিল্ল গুন্তিত
ইয়া গিল্লাছিলেন। চট্কা-ভাঙ্গার মত বলিলেন—"হাা—তা তুমি
বিশ্বাস কয়তে পারবে। ছাথে মা,—কুপানদী আজ এথানে শ্বয়ঃ
উপন্থিত, তোমার যা কিছু প্রার্থনা থাকে—মাকে জানিয়ে প্রণাম কর।
আজ তোমার কোন কামনাই বার্থ হবে না,—আমার এই কথাটি মনে
বেথ মা। এই জন্তেই তোমাকে ডেকেছি।"

বলার সঙ্গে সঙ্গেই আঁচলটি গলায় দিয়া থাকো বন্ধাঞ্জলি হইতেই.
পূজারী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন---"ওকি মা, তবে কি আমার কথাটা
তোমার বিশ্বাস হ'ল না! খুব সাবধান, আগে বেশ মনস্থির ক'রে
অভীষ্টটি ভেবে-চিস্তে নাও; মনে রেখ—এ শুধু প্রতিমা প্রাণাম করা
নাম,—একাগ্রে মার কাছে আজ বা চাইবে তাই পাবে। গরীব ব্রান্ধণের
কথা অবিশ্বাস কোর না।"

## আমরা ব্রু ও কে

বিনীত কঠে—"আমার যে ভাবা আছে বাবা" বলিয়াই থাকো প্রণড়া হইল।

পূজারী তাহার প্রতি চাহিয়া অবাক হইয়া ভাবিতে লাগিলেন—
"আমার কথার গুরুত্বটা একবার ভাবলেও না!" এই কথাটাই তাঁর
সমস্ত শরীর-মনকে ক্ষুদ্ধ করিতে লাগিল,—একটু অভিমানও অফুভব
করিতে লাগিলেন।

মিনিট-তৃই মধ্যে থাকো চকু মৃছিতে মৃছিতে উঠিতেই পূজারী আব্দ্র-সম্বরণ করিতে না পারিয়া বলিয়া ফেলিলেন,—এত বড় গুরুতর বিষয়ে তোমার এই তাচ্চল্য-ভাব দেখে আমি আশ্চর্য্য হয়েছি;—
স্কামার কথাটা তা'হলে বিশ্বাস করনি দেখছি! যাক্—যদি গোপন রাখবার মত কিছু না হয় ত' মার কাছে কি প্রার্থনা করলে—বলবে কি ?"

"গোপন কি বাবা, মেয়েদের—বিশেষ ক'রে 'মায়েদের' যা স্বার বড় কামনা,—মা'কে তাই জানিয়েছি।" এই বলিয়া থাকো নীরব হইল।

পূজারী মূঢ়বৎ চাহিয়া বলিলেন—"বুকতে পার্লুম না যে মা।"

থাকো নিম্ন-দৃষ্টিতে সলজ্জভাবে বলিল—"বাবা,—মা আমাকে রুপা করে সব স্থা দিয়েছেন,—স্বামী, একটি ছেলে, একমাত্র নাতী, আর এই বা কিছু দেখছেন। বড় ভয়ে ভয়ে এতদিন ভোগ করচি। বড় স্থথের সঙ্গে বড় ভয়ও থাকে বাবা! তাই মা'কে বলনুম—"এই স্থথের মাঝখানে—সব অটুট থাকতে থাকতে, তিনি দন্ধা করে আমাকে তাঁর পাদপত্মে নিয়ে নিন।"

পূজারী বিচলিতের মত বলিরা উঠিলেন—"আঁ)—করলি কি মা !

এ কি সর্বনাশ করলি ! আমি যে এত করে বলনুম—গুৰ সাবধান

—মা উপস্থিত—আজ যা চাইবে তাই পাবে।"

থাকো বলিল—"তাই ত' চেয়েছি বাবা !"

পূজারী এতই বিচলিত হইয়াছিলেন যে, বলিয়া ফেলিলেন—"আমার মাথা চেয়েছ,—এত ঐশ্বর্যোর, এত স্থাবের মধ্যে এ কি চাওয়া! আমি মিছে এত শাস্ত্র ঘেঁটে মলুম,—তোমাদের চিন্তে পারলুম না!"

স্থমধুর বিনম্র কঠে—"আপনি যে 'মেয়েলি-শান্তোর' পড়েননি বাবা" বলিতে বলিতে থাকো চক্ষের নিমেষে পুরোহিতের পদ্ধূলি লইয়া, বিজয়িনীর মত—হাসিমুখে ক্রত প্রস্থান করিল।

পুরোহিত বিমূঢ়বং—অপলক নেত্রে দাঁড়াইরা রহিলেন।

৬

তাহার পর কয়েক মাস গত হইয়াছে। একদিন প্রাতে দেগি গ্রামের ইতর-ভদ্র স্বীনো: ৫ বা---মাধ বৌ-ঝি, বাহাজ্ঞানশূন্স, অসংবত,— গন্ধার ঘাটে ছুটিয়াছে।

কারণটা জানিবার জন্ম একজন বর্ষিয়সীকে জিজ্ঞাসা করায়, তিনি হাঁপাইতে হাঁপাইতে বলিলেন,—"আর বাবা, সর্বানাশ হ'ল, আমাদের থাকো চল্লো।"

গত কোজাগর লন্ধীপ্জার কথাটা যুগপং শ্বরণ হইয়া বুকটা ছাঁৎ করিয়া উঠিল।

#### আমব্ধা কি ও কে

গিয়া দেখি—বাটে লোকারণা ! সকলেরি বদনে বিধাদ, নয়নে জল, মুথে 'হায়-হায়' ছাড়া ভাষা যেন স্বন্ধ: মৃক হইনা গিয়াছে । থাকোকে শান্তি অবস্থায় সেই পরিচিত বেশেই দেখিলাম,—সেই লাল কন্তাপেড়ে সাড়ী,—সেই অশ্বাবগুঠন,—সেই নথ,—সেই শাঁথা আর বালা।

ভাষা পাইলাম কেবল কণ্ডা ও গৃহিণীর মুখে!

থাকো বলিতেছে—"ছিঃ, পুরুষ মায়ুষের অমন হ'তে নেই, পালের ধূলো দাও।"

কন্তা বলিলেন—ভগবান এতটা দিলেন, সে স্থুখ একদিন ভোগ করলে না, এই আমার হুঃখ।"

থাকো সিক্তকণ্ঠে বলিল—"ওগো, তুমি জান না,—আমার এত স্থখ যে তা সয়ে থাকতে আর সাহদ হচ্ছিল না; মেরে মানুষের জত স্থখ বেদী দিন ভোগ করবার লোভ রাখতে নেই গো!" এই পর্যান্ত বলিয়া হাত ছ'থানি কপ্তে বক্ষের উপর তুলিয়া জোড় করিতে করিতে এক প্রান্ত হইতে অন্ত প্রান্তে চক্ষু ব্লাইয়া জড়িত-কণ্ঠে বলিল—"এদের—নিয়ে—থে—ক।" হাত আর মাথায় উঠিল না,—ছই ধারে পড়িয়া গেল।

চাড়ুয়ো মশাই বালকের মত কাঁদিয়া উঠিলেন ; শতকণ্ঠে হাহাকার-ধ্বনি উথিত হইল।

मर्पर-विमर्कान त्यस रुटेशं (शंग । शृहीनची विमाय म्हेलन ।

# বিবর্ত্তন

#### সেকাল

"দেকাল" কথাটার কোন বিশেষ অর্থ না থাকিলেও, ও- কথাটা বলিবার অবাধ অধিকার—বাল, বৃদ্ধ সকলেরি সব মূগে আছে। ওর আদি অস্ত না থাকার কাজের লোকেরা ওর মধাটাকে 'সালের' বেড়া দিরা কাজ সারেন। আমাদের এই আলোচ্য 'সেকালের' থানিকটা গত শত-বর্ষের মধ্যেই পড়ে, বাকিটা তার ও-পারে।

তখন ছিল চতুস্পাঠী বা টোল ; সেথানে ব্রাহ্মণ-বালকেরা শাস্ত্রীয় শিক্ষা লাভাত্তে 'ব্রাহ্মণ-পণ্ডিত' বনিতেন ; "ধর্ম ( + দশকর্ম ) আরু

# আমর্পকি ও কে

মোক" ছিল সে শিক্ষার লক্ষ্য। অধ্যাপকেরা শিক্ষার্থীদের এই বিছা দান করিতেন—মার অল্প। আর সর্ব্বসাধারণের জক্ত ছিল পাঠশালা; দেখানে নাম মাত্র দাম দিয়া, প্রচুর পরিমাণে বেত্রদণ্ড প্রাপ্তি সহ বালকেরা "কাম আর অর্থা" আদারের উপার লাভে সমর্থ হইত। অর্থাৎ পাঠশালা আর চতুপাঠী এতত্ত্রের চেপ্তার দেশের চতুর্বর্গ (ধর্ম্ম, অর্থ, কাম, মোক্ষ) বজার থাকিত।

চতুপাঠীর ছাত্রদের শাস্ত্রীয় বিধি-নিষেধ মানিরা চলিতে হইত।
শাস্ত্রকে ফাঁকি দেওয়া সন্তব হইতেও পারে, কিন্তু পাঠশালার পড়ুরাদের
সে ফাঁক আদৌ ছিল না;—সেথানে শাসনকর্তা স্বয়ং গুরুমহাশ্র—
বেত্রাস্থর মূর্ত্তিতে বর্তুমান। কাজেই বালকদের বা বিভার্থীদের
লেখাপড়ার বয়দে কোনরূপ বিলাস-বাসনা বা সথের সম্পর্ক মাত্র রাখিবার
বিধি কোথাও ছিল না! নিবৃত্তিমার্গ ই ছিল তাহাদের রাজপথ।

এবম্বিধ কালে একদা বারোয়ারি-তলায়, নবপ্রসিদ্ধি প্রাপ্ত গোপাল উড়ের বিচ্চাস্কলর যাত্রা হইয়া গেল।

শিরোমণি মহাশয়ের পঞ্চলশবর্ষীয় পুত্র পঞ্চানন বাপের কাছে পাণিনি পড়িত। তাহাকে কঠোর নিবৃত্তি-চর্চার সাধক করিয়া রাখিলেও, দে-দিন সে কোনমতে লোভ সম্বরণ করিতে না পারিয়া অতি গোপনে উক্ত যাত্রা শুনিয়া আসিয়াছে। তাহাতে তাহার চথের ঠুলি একটু সরিয়া পড়িয়া সহসা তাহাকে একটা নৃতন দিক দেখাইয়া দিয়াছে; তাহার অবক্রম প্রকৃতি একটু ছাড়া পাইয়াছে। সেইটুকু আনন্দই সে সামলাইতে পারিতেছিল না।



সে প্রত্যুবে উঠিয়া যথারীতি পাণিনি খুলিয়া পড়িতে বসিয়াছিল, কিন্তু প্রাণ তাহার অন্তত্ত থাকায় পাণিনির হত্তগুলি ছি ড়িয়া কেবল তাল পাকাইতেছিল! ক্রমে এদিক-ওদিক দেখিয়া পঞ্চানন সতর্কতার সহিত্ত ধীরে থীরে আরম্ভ করিল—

"বিজ্ঞের লাগি হব' সল্লাদী—ও হীরে মাসি—

\* \* শ হয় হব কাশীবাদী"

গীভটি তাহার বড়ই ভাল লাগিয়াছিল।

বেচারা জানিতে পারে নাই যে, ইতিমধ্যে শিরোমণি-মহাশন্ন তাহার শিয়রে উপস্থিত হইয়াছেন।

পুত্রের এই অভাবনীয়, তথা অশাস্ত্রীয় আচরণে সর্বনাশের হচনা
দেখিরা, তিনি রাগে, হতাশায়—"তবে রে পাজি" বলিয়া সজোরে এক
শাস্ত্রীয় চপেটাঘাতে পঞ্চাননকে পাড়িয়া ফেলিলেন। এই বক্সপাতটা
হঠাৎ হওয়ায়, আহত পঞ্চানন mustard-flower (সর্বে ফুল্) দেখিতে
লাগিল। সে শব্দ ছিটে-বেড়ার ছিদ্রপথে অন্দরে প্রবেশ করায় ব্রাহ্মণী
ছুটিয়া আসিয়া দেখেন পপাত-পঞ্চাননের পঞ্চত্ব-প্রাপ্তির আয়োজন
আসয়। শিরোমণি রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে বড়ম খুলিবার চেষ্ঠা
করিতেছেন, কিন্তু মুক্তকচ্ছ হইয়া পড়ায় হাতটা কেবলি ভুলুঞ্ভিত কাছায়
ঠিকিয়া বাধা পাইতেছে।

এই সময় সহসা ঘূর্ণীর মত গ্রাহ্মণীর আবির্ভাবে শিরোমণি মহাশ্র একটু পত্মত খাইয়া গেলেন; গ্রাহ্মণ-পণ্ডিতের এটা স্বাভাবিক ধর্ম। কিছু উন্না প্রবল থাকায় অসামাল হইয়া বলিয়া ফেলিলেন—"তোমার গর্ভটি যে গরুর্বপুরী তা জানতুম না;—পেঁচো আজ পঞ্চমন্থরে পাণিনি

আলাপ করছিল, সেটা শ্রবণ করা হয়েছে কি ? বেটা বলে—'বিছের লাগি হব সন্মাসী,—না হয় হব কাশীবাসী!' বলিতে বলিতে রাগ ব্রহ্ম রক্ষে ঠেলিরা উঠার,—"তবে রাা বেল্লিক" বলিয়া থড়ম খুলিতে খুলিতে বলিয়া ফেলিলেন—"অনড়ানের আজ বক্ত মোক্ষণ কোরব'!"

বান্ধণী ক্ষিপ্রহত্তে থড়ন কাড়িয়া লইয়া মুহূর্ত্তে অক্ষিগোলকদমকে ক্রছেরে স্থানে এবং ক্রম্বরুকে কপালের পরপারে পাঠাইরা, ভরে আড়েই হইয়া মুন্র্প্রান্ত মৃত্ আওয়াজে বলিলেন—"অঁগাঃ…বান্ধণ হরে কি সর্বানাশ কর্লে বল' দিকি!"

শিরোমণি ভরে একদম কাট মারিয়া বলিলেন—"কেন, কি করলুম গিন্ধি!"

বান্ধনী এইবার তার-ছেঁড়া তানপুরার হবে বলিলেন,—"কি কোরলে! সর্বনাশ করলে, আর কি করলে। এ'তো বিদেরের সভা নর, পণ্ডিতি ক'রে "নোক্ষণ" কথাটা না বল্লে কি শিরোমণিত্ব বেত'। ঐ শন্ধটা যদি বাইরের কারুর কাণে গিরে থাকে, সে ঠিক শুনে থাকবে "ভক্ষণ।" ও-কথাটা ত সচরাচর ব্যবহার হয় নাল্যানাত্ব বোঝে না। তার ওপর "অন্ত্রান"ত ছিলই। তা হ'লে দীড়ায় কি ?"

শিরোমণি কাণে আঙ্গুল দিয়ে তিনবার শ্রীবিষ্ণু শ্রীবিষ্ণু বলিতে বলিতে এতটুকু হইয়া গেলেন; তাড়াতাড়ি মুক্তকছে অবস্থাতেই, কেহ শুনিল কি না দেখিতে বাহিরে ছটিলেন।

যত্ন গোরালাকে গরু চরাইতে যাইতে দেখিরা—"বত্ন-ফ্—শোন্,
আমি ব্রাহ্মণ—নির্কাশ হবি যদি—"

ব্রাহ্মণী ধমক দিয়া বলিলেন,—"এদিকে এস', ওকে ডাকা হচ্ছে কেন ?"

শিরোমণি।—ভনেছে কি না সেটা পরীক্ষা—

ব্রাহ্মণী। --- আর ঘাঁটিয়ে ঢাক বাজাতে হবে না ;—-দে আমি সামলে নেব অথন—

শিরোমণি মিনিট খানেক স্বন্তির দৃষ্টিতে ব্রাহ্মণীর দিকে তাকাইরা অর্ক্ষিক্ত নয়নে ক্রতজ্ঞকঠে বলিলেন—"নারায়ণ না করুন—তোমার অভাবে আমাকে শাস-শৃষ্ঠ সামুকের খোলার মত শেষ পর্যাস্ত হাঁ ক'রে চিৎ হয়ে পড়ে' থাকতে হবে—"

ইতিমধ্যে ব্রাহ্মণীর চক্ষু ও জন্ধ আপনাপন নির্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছিল, তিনি বাধা দিয়া চথের কোণে অফুটস্ত হাসি চাপিয়া বলিলেন— "বেশ ড'—আব্রহ্ম নস্থ ঠেশে নিরেট হ'য়ে গাকতে পারবে—"

শিরোমণি মহাশয় সজোরে মাথা নাজিয়া বলিলেন—"না—না সে হতেই পারে না, আমি আশির্বাদ করছি তৃমি দীর্ঘজীবী হও, আমি যেন তোমাকে রেখে যেতে পারি—"

ব্রাহ্মণী ঈষৎ রোষভরে বলিলেন—"এ কি শিরোমণির মত কথা হচ্ছে, লোকে শুনলে বলবে কি।"

পঞ্চাননের কথা শিশোননিব আর শ্বরণ ছিল না, তিনি বলিলেন,—
"চূলোর থাক্ লোকের কথা, তুমি না থাকলে আর শিরোমণি রইল কই,
—দীপশৃত্য দের্কো! যদি যাওই (ওরে বাণরে—তা হবে না) তো আমাকে
নিয়ে যেও,—আমার গদাপ্রাপ্তি ঘটবে! আমি অনাথ হ'নে—

ব্রহ্মণী ধনক দিয়া বলিলেন—"তুমি চুপ কর ত'। কিন্তু বলে
দিচিত—ধবরদার আর মিথো মিথো চেলেকে মারধোর কোর' না।"

এতক্ষণে ছেলের উপস্থিতি সম্বন্ধে হঁস্ হওয়ায়, শিরোমণি একটু গ্রর সামলাইয়া বলিনেন—"আছা তাই হবে, তা ও-গুওটা বিতের লাগি—"

রান্ধণী,—হাঁন, তাতে হয়েছে কি। বিছের লাগি লোক কি নাকরছে, সন্ধ্যাসী হবে তা আর বড় কথা কি! রান্ধণের ছেলে কি মৃথ্যু হয়ে ঘরে বসে' থাকবে! নিজে শিরোমণি হয়েছ, ওর আর কিছু হয়ে কাজ নেই তো!

শিরোমণি। (একটু ভাবিয়া) ও:—তাই না কি ? ব্রাহ্মণী। তা না ত' কি। সব কথার অত কদর্থ কর' কেন ? শিরোমণি। তবে,—গুওটার হীরে-মাসী জোটে কোথা থেকে ?

ব্রাহ্মণী। (সহাক্তে) আঃ আমার পোড়াকপাল। তোমার বড় শালীর নামটাও শোননি। সে থে পাঁচুকে মামুষ করেছে, তাই ওর ফত' কথা বত' আবদার তার কাছে; স্বপ্লেও তার সঙ্গে কথা কয়।

শিরোমণি। স্থরে নাকি? স্থর জোটে কোথা থেকে? ব্রাহ্মণী। তুমিই জুটিয়েছ, আর তোমার পাণিনি জোটাচ্ছেন।

শিরোমণি আশ্চর্যা ও বিশ্বয় মিশ্রিত স্বরে বলিলেন—"কি রকম ? আমাদের বংশে ও অপবাদ কোন' পুরুষে নেই।"

ব্রাহ্মণী। তুমি পাঁচুকে বেদ পড়তে কাশী পাঠাবে বগনি? স্থরে সামবেদ পাঠ করতে হয় শুনে পর্যন্ত বাছা আমার ভেবে ভেবে আধথানা হয়ে গেল! কি করে বল',—ছেলে কোকিল ডাকলে কাণ থাড়া ক'রে থাকে। শিরোমণি। আগমন্ দাঁড়িয়েছে ! উ: বেদের মধ্যে যে এত খেদের বীজ গাঁচাকা আছে, তা জানতুর না। কিন্তু ঐ যে বললে পাণিনি স্থরে সাহায্য করেন, এবম্ প্রকার অন্থ্যোগ এই তোমার মুথেই প্রথম ভনলাম—

ব্রাহ্মণী। কেন ? একটু লক্ষ্য করলে এমন কথা বলতে না ;— ওর নামটাই ত' স্থার-সপ্তকের উচ্চাংশ নিয়ে গড়া,—পা—িলিনা। নিতা ওই নাম তোলাপাড়া করলেই ত' স্থার আপনি জোটে। নাম কি ?

শ্রীমতী জাহ্নবী দেবী ছিলেন বাচস্পতি মহাশরের বিশেষ বৃদ্ধিমতী কক্যা। তাঁহার চতুপাঠীর চোছদ্দির মধ্যে থাকিয়াও বাড়িয়া বিবিধ বিষয়ে জ্ঞান লাভ কণিয়াছিলেন, ও বহু আলোচনা শুনিয়াছিলেন, এবং তাহা আবশ্রকমত' ব্যবহারেও আনিতে পারিতেন। আজ তাহারই সাহায়ে পঞ্চাননের প্রাণ রক্ষা হইল।

শিরোমণি কিছুক্ষণ অবাক থাকিয়া, পরিশেষে বলিলেন—"বেশ,— ও গুওটাকে আর বেদ পড়তে কানী যেতে হবে না,—মাসিকেও ডাকতে হবে না, স্করের তরে কোকিলের ডাকে কাণ থাড়া রাখতে হবে না, ও "অ-স্কর" হয়েই বাড়ী থাক; বিবাহ হলে শশুর-বাড়ী পর্যান্ত যেতে পারে। আমি দিরা দিয়ে যাব—এ বংশে যেন কেউ 'বিভের' লাগি বেদ না পড়ে এবং তার তাড়সে কানীবাসী না হয়।"

বিভার্থী পুত্র সঙ্গীতালাপ করিতেছে, এই বীভৎস দৃষ্ট স্বচক্ষ দেনিয়া ও স্বকর্ণে শুনিয়া, শিরোমণি মহালয় লজ্জায় ক্ষোভে বড়ই মর্ম্মপীড়া বোধ কবিয়াছিলেন, এবং সেই তাপ ও পাপ ক্ষালনার্থ—তিনি স্বার দিতীয় কথা না বলিয়া, পুনরায় গঙ্গান্ধানে চলিয়া গেলেন।

জাহুরীদেবী বেশ অনুভব করিলেন—স্থামী কতটা স্মাঘাত পাইরাছেন।

পঞ্চানন চপেটাঘাত থাইরা কচ্ছপের মত হাত মুখ গুটাইরা চাকা মারিরা পড়িরাছিল।

জাহ্রবীদেবী বলিলেন—"থবরদার বাবা, ভদ্র-লোকের ছেলে— পাঠ্যাবস্থায় আর কথনো গান গেয়োনা। ও সব চর্চার ঢের সময় আছে,—আমরা গত হ'লে কোরো।"

#### মধ্যকাপ

মধ্যকালটাকৈ সালের বেড়া দিয়া বাঁধা সহক নছে—তাহা এতই Conical বা কোণবিশিষ্ট, এবং শিক্ষার অভিনব শাখা সকল, সহরে-সদরে জ্বত গজাইয়া উঠিতেছিল, এবং সহর সদরের ভত্তসম্প্রদায় পরিবর্জন প্রয়াসী হইয়া উঠিয়াছেন। বাঙ্গালার প্রাণে নৃতন ভাব, কাণে নৃতন কথা, হ ভ করিয়া আসিয়া পৌছিতেছে। সহরে সংবর ইকুল, স্থানে স্থানে বঙ্গ-বিভাল্য বসিতে আরম্ভ করিয়াছে; গ্রামের মধ্যে মিশনরি মেম সাহেবদের গতিবিধি দেখা দিভেছে। পণ্ডিতদের মুখে "গেল গেল" রব উঠিয়াছে।

পঠম-পাঠনের ধারা বদলাইলেও, সেকালের জের্ ছিসাবে, শাসন সম্বন্ধে পূর্বসংকার তথনো ছাড়পত্র পার নাই, হরিতকীর থোসার মত শাসে আবন্ধই আছে। গাঁতবাছাদি চর্চচা বে পাঠ্যাবছার প্রবন্ধ পরিপন্তী, সে সংক্ষার শিক্ষকদের ছাড়ে নাই;—শাসন-পর্ব্ব কিছুমাত্র থর্ব হয় নাই। বেত্র সর্ব্বত্র সংজ্ঞাণ্য না থাকায়—ইকুল কম্পাউণ্ডে মেথি গাছের বেড়ার চাষ রীতিমত চলিত, এবং তাহাই ছিল শিক্ষক মহাশায়দের অন্ত্রাগার। সেই বৃহে ভেদ করিয়াই বাদ্দালার বিখ্যাত ও অরণীয় রথীরা বাহির ইইয়াছিলেন।

এ-হেন "কালে" কন্সচিদ্ উচ্চ ইংরাজি ইঙ্গুলের থার্ড-মাষ্টার বেণীবাবু একদা অকস্মাৎ রজনীর "Moral class book (নীতিবোধ) পুস্তকের এক নিভূত স্থানে, পেন্সিলে ফুদ্রান্সরে লেখা—

> "পিরীতি দেখিয়া পড়দী করিব,— তা বিস্থ সকলি পর ১"

আবিষ্ণার করিয়া শিহরিয়া উঠিলেন।

ফলে—রজনীর মাথার গাধার টুপি উঠিল, এবং তাহার গুণ ব্যাথায় করিতে করিতে ছোট বড় সব ক্লাসে তাহাকে ঘুরাইরা শেষে হেড-মাষ্টারের কাছে হাজির করা হইল। এই গুরুতর অপরাধটি টীকাস্থ বর্ণনাস্থে বেণী মাষ্টার দৃঢ়তার সহিত রার প্রকাশ করিলেন—"এ ছেলের আর কিছু হবে না; অপর ছেলেনের মাথা থাবার যন্ত্র স্করণে ওকে আর ইন্ধলে রাথা সমীচীন নয়।" ইত্যাদি

জেরার জোরে ও সাক্ষ্যের মূথে প্রকাশ পাইল—বেণী মান্তারের পুত্র কিশোরী ও রজনী গঙ্গার আঘাটায় বটতলায় বসিয়া স্থর-লব্নে উক্ত পদটি আশাপ করে। কিশোরীর কাছেই রজনী শিথিয়াচে।

শুনিয়া মাষ্টারেরা নির্বাক।

#### ্ৰ আমর। কি ও কে

বেশী মাষ্টার মৃত্ হাসির পরদায় কোখ চাকিবার বিফল চেষ্টা করিরা বলিলেন—"কি সব ধড়িবাজ ছেলে, আমার ছেলেকে জড়িয়ে কেন্টা হাল্কা করতে চায়! আমি তাকে সর্বক্ষণ চথে চথে রাখি,—আমার ছেলেকে আমি চিনি না! কত পরের গাধা পিটে মাহ্য বানিয়ে ছেড়ে দিল্ম, আর নিজের ছেলের ওপর আমার নজর নেই! সে অস্ত চর্চার কাঁক পেলে ত!—সন্ধ্যাহ্রিকের বদলে সকাল সন্ধ্যে মহাভারত মুখস্থ করতে দিরেছি,—স্কুভ্রাহরণ পর্য্যন্ত সেরছে—"

দ্যাল পণ্ডিত মশাই গোঁক-বৰ্জ্জিত বদনে বিশ্বরের রং চড়িয়ে বলিয়া কেলিলেন—"জাঁ।—বলেন কি, এত দূর এগিয়েছে! বা রে কিশোরি! সে গেল কোথার ?" বলিয়াই কাদির মধ্যে হাসি সামলাইতে সামলাইতে বারাগ্রায় আসিয়া দেখেন—কিশোরী তথন বেড়ার বাইরে।

হেড-মাষ্টার রজনীর বইপানি লইয়া ববার দিয়া পিরীতি ঘসিয়া, তাহার একপুরু ছাল তুলিয়া দিলেন। Moral class bookএর কলঙ্ক মোচনান্তে রজনীকে বলিলেন—"এটা ছিল তোমার পিরীতির থসড়া তাই ক্ষমা পেলে। ও-সব চর্চ্চা তোমার এ বয়সের নয়—পঠদশার সর। স্থার বেন না শুনতে পাই।"

সে বাতা বজনী বকা পাইল।

এই মোলায়েম বিচারে বেণী-মাষ্টার খুদী ছইলেন না, তিনি বলিলেন—"এরূপ Caseএ আজ আপনি বেতের ব্যবহা না করার, সন্দেহ হর আমাদের বেতনও আর বেণী দিন পেতে হবে না; এ ইস্কুল উঠে বাবে।" টিফিন্-ক্ষমে (Tiffin roomএ) মাষ্টার ও পণ্ডিতদের এই
আলোচনাই আজ চলিতে লাগিল। দরাল পণ্ডিতমশাই ভাবা হুঁকার
টান দিয়া, বিশেষ উদ্বেগ-ব্যঞ্জক বদনে বাহিরের দিকে মুখ রাথিরা
আপনা-আপনি আবৃত্তি করিলেন—

# "এ যৌবন জল-তর<del>ক্</del> রোধিবে কে !"

নবীন মান্টার বলিলেন—"যৌবন ত' নয়, এরা তরলমতি তরুণা, স্বভাবতই—থেলা, গাঁত, বাছা, এদের প্রিয়। আপনার বস্থ নম্থ নিংছে যে স্থমপুর রঙ্গ পায়, আর গ্রামারের সঙ্গে "মার্" যোগে যে আরাম ভাগ করে, সেটা বহু আরাসে এদের হজম করাতে হয়। এ সময় থেলা বা গাঁত বাছ্যানির র্নোক্ ধরলে, সেইটাই ২৪ ঘটা মাথায় থাকরে, কারণ তাতে স্থাভাবিক আনন্দ বর্তমান, তাতে ওদের লওয়াতে কাকেও কষ্ট পেতে হয় না। বাপ-মা মাইনে দিয়ে থালাস, ছেলে মায়্য়্যু-করবার ভার মান্টারের, এই তাঁদের ধারণা, আর মাসিক ছ'গঙা পয়সা দিয়ে এই তাঁদের আবদার আর দাবী। স্বতরাং ইস্কলে ও-সব সহজ-প্রিয় জিনিসের প্রশ্রম দিলে, ছেলেদের যে জক্তে বিছ্যালয়ে আসা, সেটা ভেতর ভেতর বারো আনা বাদ পড়ে যাবেই। এই ত' আমার মনে হয়, তা পণ্ডিতমশাই যতই সমর্থন কর্মন। সকল রমোপলান্ধিরই বয়স আছে—ছেলেদের লেথাপড়াটা কিন্ধ জোর করেই শেথাতে হয়, তারা প্রায়ই কেউ ইছে ক'রে ঝোঁকে না। তাই আমার গাঁবণা—ি তথাছাদি বা ত্বাস্থ্যের নামে লম্বা থেলা,—লেথা পড়ার অন্তরার।"

নবীনবাবুর কথা সকলেই সমর্থন করিলেন। দয়াল পণ্ডিতমশাই

#### ় জামরা কি ও কে

দেয়ালের গায়ে পেরেকে হঁকাটি সংলগ্ন করিতে করিতে ধীরে ধীরে বলিলেন—"হরে মুরারে"!

ইস্কলে আছে মাসিক মিটিংরের দিন ছিল। ইস্কলের ছুটির পর তাহা আরম্ভ হয়, মাষ্টারদের বাড়ী ফিরতে রাত আটটা বাজে। কিছু আজ ছেলেদের এই রস-সঞ্চারের ফলাফল আলোচনার পর মাষ্টারদের মিটিং করিবার মত মানসিক অবস্থা না পাকায় তাহা স্থগিত হইয়া গোল। বেণী মাষ্টারের উপর বিছার্থী বালকদের রসস্থ হইবার কুফল সম্বন্ধে একটি Essay (প্রবন্ধ) লিখিবার ভার পড়িল। এই শনিবার Halla (হল ঘরে) ছাত্রদের সমক্ষে তাহা পাঠ করা হইবে।

বেণী মাষ্টার উৎসাহের সহিত ভার লইয়া, ও এক পাঁইট্ কালি লইয়া বাড়ী ফিরিলেন।

প্রহ্লাদ ফোর্থ ক্লাসে পড়িলেও, সেকেও ক্লাসের ছেলেরা পর্যান্ত ভাহার গুণমুগ্ধ ছিল। সে কলিকাতার থিয়েটার দেখিয়াছে ও সেই অন্তকরণে—"বসন্ত নিতান্ত সখি স্থাকর সে-জনে" প্রভৃতি গানিকালি গাহিতে পারে।

বেণী মাষ্টারের ছেলে কিশোরী থিয়োটার না দেখিলেও তাহার গলা ভাল। প্রহলাদ ওতাদ হইলেও, সম্প্রতি ছেলেরা কিশোরীর গান ভনিতে বুঁকিয়াছে। সে-কারণ প্রহলাদ বিশেষ ঈর্বা অমূত্র করিতেছিল।

বহু পূর্বেই ইন্ধূল হইতে সরিয়া পড়ায়, আৰু যে মাষ্টারদের মাসিক মিটিং বন্ধ রহিল, এ সংবাদ কিলোরী পায় নাই। তাই সে নিশ্চিন্ত মনে বাহিরের ঘরে 'ওয়েবেষ্টার' বাজাইয়া একটি গান প্রাকৃটিস্ করিতেছিল।

প্রহলাদ সব জানিত, সে ইন্মূল হইতে সম্বর আসিয়া, কিশোরীর অজ্ঞাতে বাহির হইতে তাহার গান শুনিতেছিল।

বেণী মাষ্টার মহাশয়কে আদিতে দেখিয়া দে দেই দিকেই ক্রত অগ্রসর হইল।

বেণী মাষ্টারের মেজাজ ভাল ছিল না, তিনি তাহাকে দেখিয়া বলিলেন—"কিরে পেল্লাদে, এথানে আবার কি হচ্ছিল ? কিশোরীর মাথা থাবার চেষ্টা বঝি। ফের দেখি ত' আছডে মেরে ফেলবো।"

গ্রহ্লাদ সে কথার উত্তর না দিয়া, বেশ সপ্রতিভভাবে বলিল— "মাষ্টার মশাই, আপনার সঙ্গে দেখা করতে বোধ হর গোপাল বাবু এসেছেন।"

বেণী বাবু বিরক্তির সহিত প্রশ্ন করিলেন—"কে গোপাল বাবু ?"
প্রহ্মাদ—"বোধ ছয় পাইয়ে গ্লোগোণাল বাবু", বলিয়াই সরিয়া
গেল।

গাইরে গোণাল বাবু ঐ নামেই পরিচিত ছিলেন। প্রহলাদ করেববার কলিকাতায় মাদির বাড়ী গিয়া এ সব সংবাদে পাকা হইরা আসিয়াছিল। ছলো:গাণাল বাবু বে বেণী বাবুর আলাপি বন্ধু, এবং কিশোরীর উপনয়নের সমন্ত অধিস্থাছিলেন, সে তাহাও জানিত।

বেণীবাব্ তাড়াতাড়ি কমাল দিয়া তাঁর ধ্লিধ্সর পেনেলা জ্তা জোড়াট ঝাড়িরা, মুখ মুছিতে মুছিতে অগ্রসর হইলেন। বহিবাটীর বাগান পার হইতেই মৃত মিঠে স্লার কাণে আসিল—

"বাঁধা যার কাছে মন-আছে তার কাছে প্রয়োজন ;

সে বিনে যে প্রাণে, বাঁচিনে বাঁচিনে, কতকাল আর প্রবোধি বচনে,— মন না মানে বারণ !"

নেণা-মাঠানের প্রাণে যে রুন্তরস ছাড়া আর কোন রস থাকিতে পারে, এ কথা তাঁহার পত্নীও ভাবিতে পারিতেন না। গান পশুপক্ষীকেও মুগ্ধ করে। বেণী মাঠার এ ত্রের একটিও না হইলেও, ছেলেদের মধ্যে তিনি বাঘা-বেণী বলিয়াই স্থপরিচিত ছিলেন। যাহা হউক, গান শুনিয়া বেণী মাঠারের মেজাজ নিমেবে মেঘমুক্ত ও ক্ষছ্ হইয়া গেল, মুথে হাসি থেলিল, এবং বুকে একটা ক্ষুর্তি জাগিয়া উঠিল। ভাবিলেন, বন্ধু তাঁহাকে আসিতে দেখিয়া, এই গীতটি রহস্তছলে আরম্ভ করিয়াছেন। তিনি সেই আনন্দের ঝোঁকে, প্রবেশ মুথে—পাল্টা হিসাবে, মাধা নাডিয়া—

"দে চাদ চকোর হয়ে, কেন ভূমে গুটাইয়ে, স্থাম—চন্দ্রাবনীয় কুঞ্জে কেন যাও না।" ভাঁজিতে ভাঁজিতে একদম ঘরের মধ্যে হাজির ! এ কি । এ যে কিশোরী।

তার চথের সামনে বিশ্বটা যেন দপ করিয়া জ্ঞানী উঠিল, জার তার হো হো শব্দ কর্ণে যেন বিকট বিজ্ঞপ বর্ষণ করিতে লাগিল। পরে,— রাগে লজ্জার আহত ফণীর মঠ ফুলিরা উঠিলেন, কিন্তু কর্তবাটা কোণা হুইতে আরম্ভ করিবেন, তাহা মাথার না আসার—রোধ-কম্পিত হস্তে বোতলের সমন্ত কালিটুকু কিশোরীর মাথায় ও মুখে নিঃশেষ করিবার পর বাক্শক্তি ফিরিয়া পাইলেন, ও আসল কাজে হাত দিলেন,—
রাস্কেল, ক্রট্, ক্ল্যাগার্ড, ডেভিল্,—এক একটি উচ্চারণের সহিত এক
একথানি বাঁধানো-বই কিশোরীর মাথায়, পিটে, সজােরে পড়িতে
লাগিল। শেষ শিবশূল-সদৃশ ছারপােকার শান্তি-নিকেতন প্রাচীন
ওয়েবেন্টার থানি তুলিবার সকে সকে পত্নী ক্রন্ত আসিয়া তাহাতে ধাকা
দিতেই, বইথানা সাতথানা হইয়া দূরে গিয়া পড়িল।

বেণীবাবু রাগে কাঁপিতে কাঁপিতে পত্নীকে বলিলেন—"চলে বাও এখান থেকে"—

পত্নী বলিলেন—"কি,—হয়েছে কি ? মেরে ফেল্লে যে।" বেণী মাষ্টার। ও-তো মরতেই বসেছে, স্বামি না মারলেও ও মোরবে। পত্নী। হয়েছে কি শুনি?

বেণী মাষ্টার। বিশেষ কিছু হয়নি, কেবল "সে বিনে" ভোমার ছেলে "বাচিনে বাচিনে" হয়েছে, আর আমার প্রান্ধ হয়েছে;—স'রে যাও, ও এখুনি দূর হয়ে যাক, যেথানে ওর "আছে প্রয়োজন!" "Infernal wretch" বলিয়াই পদাঘাত,—"বেরো রাস্কেল—বাধা যার কাছে মন! মাষ্টারের ছেলের গান! ওর আজ জান্ নেবো।" বলিয়া তৃতীয় আক্রমণের উদ্যোগেই, মাতার সাহায্যে বাহির হইয়া কিশোরী উর্ক্ষাসে লহা দিল।

তথন সন্ধ্যা হইরাছে।

প্রহ্লাদ মজা দেখিবার জন্ম অদূরেই ছিল, সে এখন প্রমাদ গণিল;—এতটা সে ভাবে নাই। এখন সে তাহার ভবিছাৎটা দিবাচকে দেখিতে পাইল।

তাহার পর শোনা গেল,—কিশোরী একদম মাতুলালরে গিরা দম লইবাছে,—প্রহ্মাদ কলিকাতায় মাসির বাড়ী প্রস্থান করিবাছে।

গ্রামের মেয়ে পুরুষে সবিষয়ে বলিল—"ইসুলের ছেলে গান গায় কি গো! অমন ছেলে গাঁয়ে না থাকাই ভাল, সব ছেলের মাথা ধাবে।" ইতাাদি।

বেণী মাষ্টার এতটুকু হইয়া গেলেন। তাঁর Essay লেখা ফেসে গেল। ইসুলে মাথা নীচু করিয়া আসিতেন যাইতেন, আর টিফিন্ রুমের একটি কোণে "বৈরাগ্য-শতক" খুলিয়া সময় কাটাইয়া দিতেন।

#### একাল

ভূমিকা অনাবশ্যক।

আগামী শনিবার ছাত্রদের প্রাইজ বিতরণের দিন। প্রাইজ-অফ্র পূজার ছুটী আরম্ভ হইবে। জেলার ম্যাজিট্রেট্র সাহেব অন্তথ্য করিনা সভাপতির আসন অলক্কত করিতে সম্মত হইগ্রাছেন; মেম সাহেব প্রাইজ বিতরণ করিবেন। সম্লান্ত গণ্যমাক্ত মহোদ্যগণকে এবং বালকদের অভিভাবকদের কার্ড ও পত্র বিলি স্কুক্ল হইগ্রাছে। তাহার পরপৃষ্ঠার নিম্নলিপিত কার্য্য-ভালিকা বা প্রোগ্রাম্ব দেওলা আছে—

(১) রিপোর্ট পাঠ, (২) আবাহন ও মাল্যদান সন্দীত এবং প্রার্থনা সন্দীত, (৩) আবৃত্তি বা রিসিটেমন্, (৪) কংগোপকখন বা ভারেলগ্, (৫) অভিনন্ন, (৬) সংকীর্ত্তন, (৭) প্রাইন্ধ্, বিভরণ, (৮) বক্ততা ইত্যাদি।

কার্য্যাটকে সম্যক সফল করিবার জক্ত নানারূপ আয়োজন চলিতেছে। এটিকে উপাদের উৎসবে পরিণত করিবার জক্ত মাষ্ট্রার মহাশরদের উৎসাহের অবধি নাই।

আজ শুক্রবার। কেবল সাজানো-গোছানো (Decoration) আর রিহার্নেল্ চলিতেছে।

জগতে অনেক জিনিধ আছে, তাহারা যত ছোট হইবে ততই তাহাদের কদর বেণী। তাক্ লাগাইবার জন্ত ছেলে বাছাইও সেই লক্ষ্যে হইয়াছে, স্থতরাং—বালক, বাচ্চা, ডিম্ম ইত্যাদি "চয়নিকা" লইয়া তালিম ও মহলা চলিয়াছে।

গোবরা ইপুলের বাগানের পেয়ারা চুরি করিয়া 'অর্দ্ধগ্রাস' অবস্থার পকেটে পুরিয়াছিল, তাহার প্রাণ সেইখানে পড়িয়া থাকায়, চারিদিক দেথিয়া সন্তর্পণে বাহির করিয়া আর এক কামড়ে তৃতীয়াংশ মুখে পুরিয়া কেলিল। গুট্লের পকেটে আমসত্ত ছিল, সে পকেটে হাত পুরিয়া তাহার গুলি পাকাইতেছিল, স্থ্যোগ্যত সেটি মুখে ফেলিয়া টিপিয়া রহিল।

থার্ড মাষ্ট্রার, একটি বালকের দিকে নজর পড়ায়, বলিলেন---কাঁদ্চিদ্ কেন-রাা ধ্যাব্ড়া।"

ত্লো হামরাই হইন্না বলিল—"কাদবে কেন মান্তার মশাই, নাকে এক থাবা নশ্মি পুরেছে!"

মাষ্টার মশাই উৎসাহ দিয়া বলিলেন "তাতে আর হরেছে কি,

নেপোলিয়নের মা পর্যান্ত নক্তি নিতেন। নে আরম্ভ কর,—মনে আছে ত, যে যে কথার জোর গমক্ দিয়ে গাইতে হ'বে ? নেঃ—

"মম চিত্র গণান দীও করিয়া ছাগা চক্র উদিল,"—

ইতিমধ্যে গোবরার দুঃসমন্ত আরম্ভ হইয়া গিন্নাছিল; গেঁড়ার মুখ চলিতে দেখিন্না পকেটে হাত দিনা বুঝিল, তাহারই সর্ব্যনাশ হইনাছে। তথন মহলা স্কুল হইনা যাওয়ান্ন "আচ্ছা বেটা দেখে নেব।" বলিন্নাই বিশিপ্ত ও অক্তমনস্কভাবে যোগ দিল—

"মম চিত্র গহন ক্ষিপ্ত করিয়া ব্যাঘ্র চক্র ছুটিল,"—

পেয়ারার চতুর্থাংশ চুরি যাওয়ায় সে "বুদ্দিল্লংশ" হইয়াছিল, তবে 'চিন্ত' শব্দটিতে রফলা বোগ সে সজ্ঞানেই 'গমক' হিসাবে করিয়াছিল। ছঃসময়ে যাহা হয়,—প্যাংচাদ তাহাকে রেহাই দিল না, রফলার ভুলটি মাষ্টার মহাশরের গোচর করিয়া দিল।

মাঠার আজ মাটির-মান্থয়, তিনি বলিলেন—"গানে ওকে ভুল বলেনা, গানের প্রধান জিনিস্ হ্বর, হ্বর বজার রাখবার জল্ঞে "মুদ্যাদোর"ও অভ্যাস করতে হয়। কালোরাতি গান বখন শেখার তখন সেত্র দেখিরে দেব। খেরাল যখন শিখবে তখন বৃষতে পারবে হ্বর ঠিক্ রেখে যা'-তা' বলে গেলেই হ'ল,—দেইঞা, বেইঞা, মেইঞা ইত্যাদি। আমাদের ভাষার ঞ বর্ণটির ব্যবহারই নেই, কিন্তু হিন্দুহানীরা কার্যননবাক্যে উটির ব্যবহার করেন, তাই বড় বড় ওন্ডাদদের মিঞা বলে। দেখেও থাকবে—তাঁরা যখন কোমরে চাদর জড়িরে, মের্জাই এঁটে, পাগড়ি বেধে, জাহু পেতে বসে সারেশির ছড়ি টানেন, তখন তাঁদের ধ্ঞার' মতই দেখায়। তদ্কির ছড়ি সমেত সারেশি যারটিতে ধ্ঞার সাদৃষ্ঠাও পাওয়া যায়। এই সবগুলির একত্র সমাবেশ হয়ে 'মুদ্রাদোব'যুক্ত হলেই 'মিঞা' উপাধি লাভ হয়। যাক্ সে সব পরে হবে। গোবরা যে বুথা কথার দিকে নজর না রেখে মূল স্থরের দিকে দৃষ্টি রেখেচে, এতে আমি খুসী হয়েছি—ওব হবে। এখন লেগে যাও।"

তালিম সজোরে চলিতে আরম্ভ করিল। মাষ্টার মহাশয়ের উৎসাহ পাইরা গোবরা পেরারার কথা ভূলিরা চতুর্গুণ উৎসাহে চেতা মারিরা চীৎকার কবিতে লাগিল।

চল্ৰ পণ্ডিত মহাশয় বৃদ্ধ ত্ৰিকালজ্ঞ লোক,—তিন 'কাল'ই দেপিয়াছেন। হেড্মাষ্টার মহাশয়কে বলিলেন,—"আমি নিরামিষতে।জী, কাল আর আমি আসব না বাবা।"

হেড্ মাষ্টার মশাই আশ্চর্য্য হইয়া বলিলেন,—"দে কি পণ্ডিত মশাই, কাল একটা বচ্ছরকার দিন, এত বড উৎসব, শিবহীন যজ্ঞ কি সম্ভব !"

পণ্ডিত মশাই বলিলেন,—"আমি অভয় দিচ্ছি, তাতে কোন অনর্থপাতের সম্ভাবনা নেই, কোন "সতী" কেঁদে আছাড় থেয়ে প্রাণ্ত্যাগ করবেন না। তিনি বছদিন হ'ল স্বর্গে গেছেন।"

হেড মাষ্টার মহাশয় হাসিতে হাসিতে বলিলেন,—"সতি্য কারণটা কি, নিরামিষতোজীর সঙ্গে এ উৎসবের বিরোধটা কোথায়! এবার ত' কোন ভোজেরই ব্যবস্থা নেই।"

পণ্ডিত মশাই বলিলেন—"একটু আছে বই কি,—আমি সেকেলে লোক, আমার অনেক কুসংস্কারই রয়ে গেছে, তুমি কুম হ'য়ো না,— বালকদের মাথা খাওয়াটার আমার কচি নেই ।"

হেড্মাষ্টার মহাশরের মুখের হাসি নিমেবে মিলাইরা গেল, তিনি

মৃহূর্ত্তমাত্র জন্ধভাবে তাঁহার মুথের দিকে চাহিয়া থাকিয়া বলিলেন,—"তবে আসবেন না; কিন্তু মাাজিট্রেট সাহেব আপনার গোঁজ নেবেনই, কি বোলব'?"

চক্র পণ্ডিত মশাই সহাস্থে বলিলেন—"বুলা চিস্তা রেথ না, দিনের বেলা কোন বৃদ্ধিমানেই "চক্রের" গোঁজ করবে না।" এই বলিয়াই ছাতাটি বগলে করিয়া পণ্ডিত মহাশ্য় বিদায় লইলেন।

হেড-মাষ্টার মহাশয় সেই ছাতা-বগলে ব্রাহ্মণটির দিকে তাকাইয়া বহিলেন।

পণ্ডিত মশাই অদৃশ্য হইবার করেক মিনিট পরে তাঁর হঁদ্ হইল, জিনি ত্বই হাতে কোটের ত্বই আজিন ঝাড়িয়া যেন মোহমুক্ত হইলেন, ও আপনা-আপনি বলিলেন,—"নাঃ কালধর্মা বজার রেথে চলতেই হবে।—"আগে চল্—আগে চল্ ভাই" বলিতে বলিতে উচ্চ শিরে ক্রন্ত-চালে গট্গট্ শব্দে রিহার্সেল্ রুমের দিকে চলিয়া গেলেন।

স্থাজিত ইপুল 'হলে' প্রাইজ বিতরণ সভা বসিয়াছে। নির্মাণ্ডত স্থানীয় গণ্যমান্ত ডেপুটি, জনীদার, খেতাবী, উকীল, চেয়ারে বসিয়াছেন; সাধারণ ভদ্রলোক ও বালকদের অভিভাবকেরা অবশিষ্ট চেয়ার বা বেঞ্চ পাইয়াছেন।

সম্ব্র সভাপতির আসন ও তৎপুরোভাগে টেবিলের উপর ফুলের তোড়া, পুরস্কার—মেডেল ও পুস্তকাদি।

গত্তীসহ জেলার ম্যাজিট্রেট্ সাহেব সভাপতির আসন অধিকার করিবার পর কার্যাবন্ধ হইল। হেডমাষ্টার বার্ষিক বিবরণী বা রিপোর্ট পাঠ করিলেন। সকলেই বুঝিলেন, দ্বিন, কূটবন্, ক্রিকেট, হকি, টেনিস্ এবং ম্যাচ্ সম্বন্ধে বেশ জোর নজর রাথা হইয়াছে; এবং তাহাতে ব্যয়প্ত বেশ ভদ্রোচিত। বালকদের স্থান্থ ও আনন্দদানের জন্ত গত বংসর আর অধিক কিছু করা সম্ভব হয় নাই, সেজন্ত শিক্ষকেরা বিশেষ তুঃখিত।

তাহার পর প্রাইজ বিতরণান্তে, বালকদের স্থিপুতি সন্ধীত, একক স্কৃতি, আরতি, কথা-কাটাকাটি, অংশতিনয়,—খনঘন করতালির মধ্যে এক এক করিয়া শেষ হইল। পরিশেষে বাচনা, ছা, ডিম্ সহযোগে একটি শুড়্গুড়ে পার্টি দেখা দিল; মাথায় রংবেরংয়ের রেশমী রুমাল বাধা।

गंकलाहे ভाविल-मः वा कार्म।

মেমদাহেব ক্লাউনের প্লে (ভাঁড়ামী) ভাবিয়া করতালি দিয়া হাসায়, সকলেই করতালি দিলেন ও হাসিলেন।

ফটিক হারণোনিয়ন টিপিল, ঘুঁতে থোলের পশ্চাতে থাকিয়া চাঁটি দিল, ঘেঁচি বেডউল টমেটোর মত গাল ফুলাইয়া 'পিক্লুতে' ফুঁ মারিল, পটলা কীর্তনের স্কর ছাড়িল—

বাশরী প্রশি হাদে মর্মে রহিল বিংধ ---

এতো স্বর্নর-শর গো-ও-ও-ও

এই পর্যাস্ক গাহিয়া বেদনার যেন মচ্কাইয়া পড়িল।

বাহবা পড়িয়া গোল। কেহ কেহ অবাক হইয়া শুনিতে কি দেখিতে লাগিলেন, তাহা ঠিক্ বলা কঠিন। কীৰ্ত্তন প্ৰবল উৎসাহে চলিতে লাগিলেও ( Creditably ) বাহবার মধ্যে শেষ হইল।

#### তামরাকি ওকে

মেম সাঙ্গেকে দেখিয়া মনে হইতেছিল তিনি অতিঠ বোধ করিতেছেন। আর কে একজন (নিশ্চর বে-সমজদার হইবেন) বলিয়া কেলিলেন,—"এগুলি অনাথ বালক, না বাপ মা বর্ত্তমান।"

সভাপতি মহাশয় উপস্থিত ভদ্রন্তলীর মন্তব্য ও বক্তব্য আহ্বান করায়, স্থবক্তারা উঠিয়া পত্নীসহ সভাপতি মহোদয়কে ধন্ধবাদ দিলেন, বালকদের উৎসাহ দিলেন, ও রাজভক্ত হইতে উপদেশ দিলেন,—অবশ্য ইংরাজি ভাষায়।

আর্ত্ত-শিরোমণি মহাশয় তুই তিন বংসর হইল রিক্রমপুর হইতে
এধানে আদিয়া চতুপাঠী খুলিয়াছিলেন; সাতটি বিভার্থী বালককে বিভা
ও অল্পনা করেন। দেশের হাওয়া আর উদরাল্লের অবস্থা বুজিয়া কনিষ্ঠ
পুল্ল তুইটিকে কয়েক মাস পূর্বের এই ইমুলে ভর্তি করিয়া দিয়াছিলেন।
নিমপে পত্র পাইয়া বৃদ্ধ ব্রাহ্মণ সত্তর সন্ধ্যাত্রিক সারিয়া, কোঁটা চলন,
গরদের জোড় ও কটুকে-চটি পরিয়া সভায় উপস্থিত হইয়াছিলেন।

নভাপতি সাহেব পুনরায় বলিলেন—"আর কাহারো কি বলিবার আছে ?"

শিরোমণি মহাশর দাঁড়াইরা বলিলেন—"করুমতি হয় ত আমি বন্ধ-ভাষায় কিছু বলিতে ইচ্ছা করি। আমি সংস্কৃত অধ্যাপক, ইংরাজি জানি না। টোল আছে, বিভাগীদের বিভাদান করা আমার ধর্ম। মুন্দিপাল মানিক তুই তল্পা সাহাব্য করেন।"

ম্যাজিট্রেট্ সাহেব বাংলায় বলিলেন—"আপনার মন্ট্র্যু আমি আনুডের সহিত গুনিটে ইচ্ছা করি।"

শিরোমণি। আমার ছুই পুল্লকে এই আখরার ভর্ত্তি কইরা।

দিলাছি। পরাওনা কি হর আমি জানিনা, বুঝিনা, দে করঙে আমার कान वक्तवा नारे, चौकांत कतनाम-वानरे हत । विशावीत कान वान विद्यारम्य कथा । विद्यात चारणांठा ब्हेर्ड भारत ना । किन्न मनारक বালকদা ইস্থলের সূটোব্যাল ( foot-ball ) চটো কইরাা গরে আনে মেন লাগল-চবা হাল্যা বলদ,—জান নাই, পা লন্ত্ৰৰ করছে, চকু মুখ্যা আসছে. চিংপাৎ হইয়ে হাপ্ ছারছে। পুথি লয়। বসছে কি ঢোলছে। না হয় ছট লাতায় ল্রুই লাগছে—টিন্ টিন্ (team ) বক্ছে। ক্রুডা গোল্ 🕺 (goal) इटेन, कुरु उढ़े (out) इटेन, क वाला काक (kick) কত্তি, কে দাবাস হুং (shoot) মারছে,—এই সুৰ প্রলাপ কর। বনদারা পরটো কথন ৷ স্থায়,—কলায়ের দাইল, বাইগুন ভাজা ভাত পাইলা দরার মত নিলা! অর্দ্ধ-পাটি শাকার থাইলা, আর বাবুদের সন্তান চরবির জেলাপী চুম্বাচুদ্বা বন্ধায় মরছে,—পিতামাতাকেও নারছে। ছাপ্টি এই ফুটোব্বাাল আৎ বটব্বাাল (hat ball) বালকদের পরকাল থাইছে। কর্ত্তারা যদি ঐ সঙ্গে অস্ততঃ হুই ছটাক কইরা। পাটি মত-পকের বাবস্থা করেন তবেই রক্ষ্যা। আবার ম্যাচ্ ম্যাচ্ ক্য,—অর্থ বোঝবার পারি না। কত আর কইব হুজুর,—সেদিন কনিষ্ঠ পশুড়া নিদ্রাবস্থায় চিকুর দিয়া গোল (goal) কইয়া, এমন পারের গুতা লাগাইল যে গরীবের এক কলোস গুর একেবারে চুরমার হইয়ে চরকার উপর পইরাা সেভাকে মধুচক্র বানাইয়াা দিল !

ন্যাজিষ্ট্রেট সাহেব তাড়াতাড়ি কমাল মুখে চাপিয়া বলিলেন— Misfortune indeed! ( তুর্ভাগা বটে )!

শিরোমণি। তুজুর আপনি জিলার মালিক, স্বচক্ষে দর্শন করলেন

বাপ খুরা, অধ্যাপক, সম্মানিতের সাক্ষাতে ভদ্রবালক তান্ মারছে, ঠেকা ঠোক্ছে, লট্লটির ভাব দেখাইছে, ছড়া কাটছে, এডা কাামন ভাবেন কর্বা।—

"আবার কর্নে আসছে মগুলুচি (Mentality) বদলাইতে হইবা। স্থবৰ্ণচন্দ্রেরা ত' আগু আর চ্যাপ (Chop) চালাইরা, মগুলুচি বর্জন বছদিনই কর্ছেন। এখন কি সেডা মোদের প্রান্ধে আর পিওদানে চালাইবার চান। শ্রীবিঞ্ শ্রীবিঞ্,—বাক্ ইসের (চুলার) মধ্যা। ও যামিনী, ছাদে নিশিকান্ত এখন আসো, খুব শিকা ইইছে! ঘরে চলো স্পুত্র আমার, লাকল চালাইও, চরকা গুরাই ও—মান্ধ্য হবা।—

"ম্যাম সাহিব, সাহিব, ভদ্রমগুলী ব্যাবাক্কে দৈকুবাৰ।"

এই বলিরা শিরোমণি মহাশর পুত্রহরের হাত ধরিয়া জ্রুত বাহির হুইরা গেলেন। ছেলেদের মধ্যে একটা চাপা হাসি পড়িয়া গেল। বড়দের মধ্যে কে একজন তাজ্বল্যভাবে বিজপ করিলেন—"নবাবী আমলের টাকা!"

একজন শিক্ষিত স্থবকা উঠিয়া সাহেবকে ইংরাজিতে বুঝাইবা দিলেন—উনি একজন অশিক্ষিত টুলো পরি হ—পূঠা সেকেলে তে কিলাড়া টাইপের ( Type এর )। আজকালের উচ্চ-শিক্ষা ও সভ্যতার ধার ধারেন না; উন্নতিশীল জগতের জ্রুত বিবর্জনের কোন গোঁজই রাপেন না; সমরের চালে ও তালে চলবার যোগ্যতা একদম নাই; এখনো শতবর্ষ পশ্চাতে সেই অন্ধকারেই পড়ে আছেন। ওঁর কথার কেহ কাণ দেবে না, দেয়ও নাই। স্থথের বিষয় দেশে ও-সব জীব ( Mammoth ) জ্বুত নিঃশেষ হ'রে আসছে, বেণী দিন আর আমাদের এসব ছুর্ভোগ ভুগতে হবে না, স্কুতরাং ওঁর কথার ভালমন্দ আলোচনা অনাবশ্রক।

ম্যাজিট্রেট্ সাহেব পূর্ব্ববেদ বছদিন ছিলেন; তিনি সবই ব্ঝিলা-ছিলেন। একটু হাসিলেন মাতা।

বালকদের মধ্যে যাহারা উৎকৃষ্ট অভিনয় করিয়াছে, তাহাদের প্রাইজ দিবার পর সভাপতি মহাশয় আনন্দ-প্রকাশসহ শিক্ষক মহাশয়দের প্রশংসা করিলেন ও বালকদের উৎসাহ দিলেন। করতালি পড়িম গোল। God save the King গাতান্তে সভাভন্স হইল।

মেম সাংহব মোটরে উঠিতে উঠিতে সাংহবকে জিজ্ঞাসা করিলেন— What do you think of what that old man said ( বৃদ্ধলোকটি যা বললেন সে সংক্ষে তুমি কি বল ? )

ম্যাজিষ্ট্রে সাহেব হাসিতে হাসিতে উত্তর করিলেন,—Almost every inch correct. They have added many nuisance to Western methods with vengeance! (পনের আনা ঠিক। এল পাশ্চাতা পদ্ধতির উপর টেকা মারতে গিয়ে, অনেক উৎপাত চাপিয়ে বসেছে!)

নোটর চলিয়া গেল। বালকেরা অভিনয় সম্বন্ধে উৎসাহের সহিত "কেয়াবাং, ইরাঃ, আলবং" প্রভৃতি উচ্চ্ছাস তুলিয়া চলিল। পদাতিক-অভিত'বকেরা ফটক পার হইয়া রাস্তায় পড়িতেই,—শবং-মর্ঘ্যের সোণার তারে ফরার দিতে দিতে একটি স্থ্যপূর স্থর কাণে পৌছিয়া সহসা সকলকে দাঁও করাইয়া দিল।

অণুৰে একটি ভিক্ক গাছতলায় বগিয়া আপনমনে গায়িতেছিল—

"ভাল ফাদ পেতেছ খামা বাজিকরের মেয়ে !"

ঘটনাটার পর প্রায় চল্লিশ বছর চলে গেছে।

সেদিন বিভ্ন্-স্কারে বিষেপ মশার লেক্চার ;—subject (বিষয়টা) ছিল—"আমরা কি ও কে" ? সময়—বেলা তিনটে।

দিনটা শনিবার থাকায়—কলেজের ছেলেয় করার ছেয়ে গেল। আপিসের লোকও এসে পৌছে গেল।

বক্তা বিখেস মশাই—তথনকার বড় বাগী বাঁড়ুয়ে মশার ভান্ধ হাত। যেমন শুরু তেমনি চেলা। এঁর বক্তায়ও চতুর্দিকে বাহবা পড়ে গেছে।

বক্ত যথন মধ্যম ছেড়ে পঞ্চমে পৌচেছে,—আমরা মৃদ্ধ হ'রে ভন্ছি,—কাণে গেল—"প্রসব বটে"! (admirable delivery.) ফিরে দেখি—আমাদের কালাটাদ খুড়ো!

যোগিন-সেন—সোণার বেনে,—আমাদের ক্লাস্-ফেলো,—কেবলি
তথন আমার কামিজ ধরে টান্চে। বিরক্ত হয়ে বর্ম—"কি কর"!
সে বল্লে—"কি ছাই জন্চো,—এ লোকটির আংটিটে একবার চেরে
দেখ।" আমি পাপ মেটাবার তরে, একবার চেরেই বর্ম,—"হাা—
তা কি হরেছে?"—সে বল্লে—"ওটা কিসের বল'দিকি?" বক্তার
দিকে কাণ খাড়া বেপেই বর্ম—"সোণার"। এবার সে বিরক্ত হয়ে
বল্লে—"সেটা সবাই জানে;—পাথরখানা কি?" জালাতন হয়ে বর্ম
—"আমার তা জেনে দরকার? বামণের ছেলে—বাণলিঙ্ক, শালগ্রাম
আর গরেশ্বরী চিন্লেই, হল; মাপ্ কর' ভাই—ভনতে দাও।"
সে বল্লে—"অমন একখানা বেদাগ্ হীরে দেখতে পাওয়া বার না।"
আমি আর উত্তর দিল্ম না।

কভ্ততা তথন তিনপো পথ পেরিরেছে। বকা খুব জোর গলার
ভানিয়ে দিলেন—"আমরা সেই তীমার্জ্নের বংশ। নদী তার উৎসমুথ হ'তে ঘত স্থদ্র হয়ে পড়ে, ততই তার বেগ মন্দী করে হয়ে
আসে, কিন্তু সর্বাহর তার সন্ধা এক,—প্রয়োজনে তা প্রকাশ পায়।
ইচ্ছা হলেই পদ্মা আজাে শত শত গ্রাম নগর সৌধাদি, অবলীলাক্রমে গ্রাস ক'রে থাকে। যদিও আমরা বছদ্রে এসে পড়েছি,
কিন্তু আদি যে আমাদের সেই তীমার্জ্ক্,—মাঝে মাঝে বাঁধন্
দেখলেই তার প্রমাণ পাওয়া যায়,—রাজা গণেশ, সীতারাম, কেদার

100

রায়, প্রতাপাদিতা, আশানন্দ, রযু (ডাকাত), মোহনলাল প্রভৃতি। জেনো,—কিছুই হারায়নি। সেই বল্, সেই বীর্যা, সেই সাহদ,— এই দেহে—এই ধননীতে জন্তঃশীলা বর্তনান। দরকার হলেই সব জেগে উঠবে, সব দেখা দেবে। কেবল একটু অহশীলন, আর শরীরের দিকে দৃষ্টি রাখা চাই। বল্ বাড়াও। ঘি, হুধ, মাংস খেলেই বে শক্তি আসে, আমি তা স্বীকার করি না। হাদশ বর্ধ বনবাস কালে, কথনই পাওবদের ঘি, হুধ জোটে নি; আর তাঁরা ফেরপ ক্ষতকত ছিলেন,—নিশ্চরই পাঁটা খেতেন না। তোমরা ধা-ই খাওনা কেন,—সকলে এক এক্ মুটো ভিজে ছোলা খেতে ভূলোনা। তোমাদের কাছে আজ আমার এই শেষ অহরোধ।" ইত্যাদি। ঘোর করতালির মধ্যে ভিড় ভাখলো।

বলাই নিপ্রয়োজন যে বক্ততাটা বাংলায় হয় নি । সেদিন বিশ্বেস মশার মুথ যেন ভিস্কভিয়সের ফাটল্ হয়ে গাঁড়িয়েছিল,—ইংরেজির আগুন ছুটে গেল!

দেখি অনেকেই মুষ্টি দূচবদ্ধ করে, ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখচেন।
সেদিন কারুর আর মাজা-ভাষা চাল দেখলুম না।

আমরা হাওড়া রেলের Daily-passenger (বোজকার বাত্রী);
তার আজ শনিবার,—রেল-মুখো লোকই বেশী। সাড়ে পাঁচটার ট্রেশ
ধরবার মতলব সকলেরই। সকলেই দলে দলে বক্তা আর বক্ততার
প্রশংসা করতে করতে চলেছে। কেহ বন্চে আলবৎ Oration (বক্তা
বটে); কি pronunciation (উচ্চারধ!)—তেমনি কি accent

#### ্ন ভামরা কি ও কে

( দমক্ )! একজন বল্লেন—"অমন একটা "notwithstanding' কেউ বলুক্ দিকি!" অপর একজন বল্লেন—"আর ঐ doomed কথাটা,—ওঃ—এখনো যেন মগজের মধ্যে বোঁ বোঁ ক'রে vibrate করচে (কাঁপচে)! ইত্যাদি—

দেখি কালাচাদ খুড়ো ঝাঁ ক'বে তাঁর মোন্জামার কোটটার (সেটি আলপাকার হলেও অধুনা মোনজামার রূপান্তরিত হয়েছিল)—একটা আন্তিন আন্ল গুটিরে, বাহুটা right-angleএ (সমকোণে) তুলে কেল্লেন্।

জিজ্ঞাসা করন্ত্রম—"কিছু চুক্লো নাকি ?" তিনি উত্তর করলেন
—"নাঃ বাবান্ধি; গুল্টো একবার দেখছিল্ম,—সেই ভীম-গুল, বেমাল্ম
হয়ে বাাকারি দাঁড়িয়ে গেছে বাবা। ছোলা থেতেই হল।" একটু চিস্তার
পর,—"সকলের ধাত সমান নয়—তাই ভয় হয়।"

সারদা ক্যাদেশে পড়ে, সে বল্লে—"কেন তাতে ভদ্নের কি আছে ! বেমন সইবে তেমনি থেলেই হ'ল। উনি ত' আর বলেননি—সবাইকে স্মান থেতে হবে।"

খুড়ো বরেন—"তাত ব্যল্ম, কিন্ত কথাটা কম বেদী নিরে নয় বাবাজি। এই ভিচ্চে ছোলা থেয়ে বোড়া গুলা—নলের প্রথমিটের দাড়িয়ে গেল; দিকি শার্দ্দ হটে গেল; বড় বড় বজের হিসেবটা Horse-powerএর (অশ্বলের) তুলনার ব্যতে হয়,—Tiger-power কি Lion-power এর (বাঘ সিন্দির বলের) নামও কেউ করে না। জিনিয় খুব ভাল,—কিন্তু ধাত আর জাত বুঝে বাত্। তোতাগুলোও যোড়াই মতই ভিজে-ছোলা থায়, আর বড় বড় বুলি

আওড়ার, কই পারের ছেকলটাও ত' ছিঁড়তে পারে না;—তবে বলা যায় না, ছোলা পেতে থেতে কালে তারা পক্ষীরাজ ঘোড়ার দাঁড়িরে বেতেও পারে!"

এই ব'লে, মাথা তুলেই খু'ড়ো হঠাৎ চোম্কে,—তু'হাত জ্বোড় করে শুলে নমন্বার করলেন।

চেয়ে দেখি—পশ্চিম কোণে পাহাড়েমের মাথা তুলচে !

নরেন বল্লে—"ওটা কি হ'ল ?" খুড়ো উত্তর করলেন—"ঐটেই
চাকরির মূলধন বাবাজি;—ওতে মেজাজটা একটু নোরমে দেম,—ওটা
মন্ত্রদানবের ময়েন্! জানি না ত'—যিনি দেখা দিয়েছেন, উনি কি
মূর্তি ধরবেন, তাই আপ্রদারটা করে রাথলুম। আর কথা নয় বার্মান্তর্কী
—ড্-কদম্ বেয়ে চল।—বেগুন কেনা আর হ'ল না।"

পুড়ো ছিলেন আমাদের পথের সম্বল,—ছিরামপুরের Dullypassenger (নিত্য-যাত্রী।) তিনি যে গাড়ীতে উঠতেন, সে গাড়ীতে
লোক ধ'রত না—কেবল হুটো কথা শুনতে। পথে খুড়োকে কথন একা
থেতে দেখিনি,—সাথে হু'চারজন আছেই। সময় কাটাবার এমন সঙ্গী
ছুনিয়ায় হু'চারটি। ছুংথের হুর্বহ জীবন, তাঁর হাওয়ায় হাল্কা হয়ে
যেত। কিন্তু খুড়োকে কথন বাজে কথা কইতে শুনিনি। তাঁর কথা
অনেকে কেবল উপভোগই ক'রত—সেটা যে সেরেফ ফাকা কথা নর,

দেটা যে সঙ্গে সঙ্গে লক্ষ্যভেদও করে চলেছে, সে দিকে সকলের নজর প'ডত না।

যা'হক—হঠাং মেঘটা মাঝে পড়ে কথাটা বন্ধ ক'রে দিলে। আমরা বিশগজ এগুই ত' মেঘ যেন নাগিনীর মত ফণা বিস্তার ক'রে বাইশ গজ তেড়ে আসে। যথন তার প্রলয় নিঃশ্বাস এসে গায়ে লাগলো, তথন আমরা পোলের কোলে পা বাড়িয়েছি মাতা।

উনোপঞ্চাশ বায়ুর মধ্যে আজকাল দেখতে পাই কেবল—দমকাহাওয়া, ঝড়ো-হাওয়া, পাগল-হাওয়া, উতল-হাওয়া, এই কটাই
লেথকদের কাছে বেলা রকম যাওয়া আসা করছে। মলয় সমীর,
মৃত্বায়, মল মারুত্টা মলা পড়ে এসেছে। কিন্তু সেদিন আমাদের
যে হাওয়াটা এসে লেগেছিল, সেটা বোধ হয় বেদম-হাওয়া, কি
বেদম্কা-হাওয়া ছিল। প্রথম দাপটেই সে আমাদের দম বরু করে
দিয়ে, এমন বাহাল হয়ে রইল য়ে, সকলকেই পেছন ফিরে বসে পড়তে
হল। সে হাওড়া-পারের পথের গুলো সঙ্গে ক'রে এনে—ছড়িয়ে চোথ
মুথ বুজিয়ে দিলে; এ সঙ্গে ওপারের পথের পাথর-কুচি নিয়ে Volly fire
(ছট্রা ছাড়তে) আরম্ভ করে দিলে। রেটটাও সজোরে আর সভেজে
অজস্র শরের মত এসে প'ত ল। সে কি প্রলম্ব সংগ্রাম।

কেউ তথন পোলের মৃথে, কেউ কিঞিৎ এগিয়ে। কিছ কেছ
ফিরে কোথাও আশ্রম গুঁজলে না,—বনে বাঁগানাব থেতে লাগল।
নেই আকাশ ভরা ঘনকৃষ্ণ মেঘ,—বণচঙিকার মূর্ত্তি ধরে, তাঁর তাড়নারতুশ শূ্জ ক'রে ফেলতে লাগলেন; কিন্তু বাড়ীমূথো ভীমের কংশের—
জ্বাক্ষেপ নেই। গর্ত্তে মুথ ঢোকালে নাপকে যেমন টেনে বার করা যায়

# আসরা কি

না, এই প্রালয়ন্বরীও এদের পোল থেকে পাছু হটাতে পারলেন না।
কেউ আর কলকেতার মাটিতে পা-টি বাড়ালেন না।

এটা আমাদের দেহের শক্তি, কি মনের বল্, ঠিক্ বোঝা গেল না;—দেই টেণে বাড়াঁ যেতেই হবে! কেন? কি শান্তি, কি প্রশ্য দেখানে অপেক্ষা করে আছে? টেণে স্থির হয়ে বসবার পর, এই প্রশ্নটা যখন ওঠে, তখন শুড়োই বলেছিলেন—"দারুল দৈক্ত আর রোগ শোক অমটন বৃকে ক'রে যে একখানি জীর্ণ শীর্ণ মান মুখ,—প্রসম্বভার প্রলেপে বিষয়তা ঢেকে, দিনের পর দিন নীরব সেবায়,—সেই সাঁগংসতে বাড়ীর একটুখানি উঠোন, ইখানি কুট্রি আর দাওয়া-টুকুতে অবিশ্রাম যুরে বুরে কাটাক্তে,—শত অশান্তির মধ্যে দে-ই আমাদের টেনে নেনার!" কথাটা শুনে সেদিন অন্তর থেকে নমস্বারটা পুড়োর পাত্রে গিয়ে ঠেকছিল। খুড়োর পাজরাগুলো ঝাঝরা ক'রে দেশের কত বেদনাই যে বাসা বেঁধে ছিল, ভাঁর ভাষায় তা ধরা প'ড়ত না।

আমাদের সঙ্গে একদল ইউরেসিয়ান কেরাণীও চুকে পড়েছিলেন; এরাও Daily-passenger (নিত্য-বাত্রী)—কেউ শ্রীরামপুর, কেউ হুগলী, কেউ চলননগর থেকে আসতেন। বোধ হয় আমাদের সাহস্দদেখে,—পেছু হঠে নীচু হতে পারেন নি।

পাচ দাত মিনিট বাধা-মার থাবার পর আর পারা বাচ্ছিল না।
কে একজন বলে উঠল—"আর না—forward,—এগিয়ে পড়।" খুড়ো
বল্লেন—"কিন্তু sitting march, rather—ও ডিমেরে মার্চ, বাবাজি।"
উঠে-পড়ে দকলেই গতিশীল হওয়া গেল,—কিন্তু গেড়ির চালে!

পোলের পাথনা (wings) পার হয়ে ফাঁকায় পড়তেই—ঝড়ের

## আ্মল্লা কি ও কে

প্রভাবটা শাঁচগুণ বেশী বলে' বোধ হ'ল। ভিড়ের মধ্যে ছ' এক জন
বৃদ্ধপ্ত ছিলেন। তাঁরা ছাতা খুলতেই ফুট্পাথ থেকে ঠিক্রে মার্পথে
চিত্পাং! সঙ্গে ছাতাগুলো হাত ছাড়িয়ে হাউইরের মত উড়ে যে
কোবার গেল কেউ দেখতে পেলে না। কেবল—ভীত বিপন্ন বৃদ্ধদের
মুখে—"মধুস্দন, মধুস্দন" রব্ বার্ছই শোনা গেল। ফিরিন্সীদের
ছ'তিনটে টুপিও মা-গন্ধা নিলেন।

খুড়োর কথাই সবাইকে মান্তে হল, গুঁড়ি-মার্চ্চ ছাড়া গতি বইল না। জলের ঝাপটার দম বন্ধ হয়ে বায়—বৃক্চিতিয়ে চলবার বো-নেই। কেউ রেলিং ধরে, কেউ উবু হয়ে, কেউ গুঁড়ি মেরে (বেবা সাধ্য হয়) চলা গেল;—এই "ম্রাবেক্তীয় পদ্বা" পর্যান্তই বাস্,—চতুর্থ কিছু ছিল না।

এই ভাবে প্রায় আড়াই-পো পোল পেরিয়ে দেখি—বিশ পঁচিশ জনের জমারেং;—সরেও না, দাঁড়ায়ও না, কেবল পা-ঘয়ে, আর পোলের মাঝে চায়! চেয়ে দেখি—কামিজ গারে এক জোয়ান্ পুরুষ গাড়ীর-পথে পড়ে হাত-পা ছুঁড়চে! পড়ে গিয়ে এমন হয়েছে, কি ওপরদে গাড়ী গিয়েছে জিজেন করে কারুর জ্বাব পাই না। সকলেই 'জানি না' বলে, আর প্রেসনের দিকে চলে। সে ভিড় সাফ হয়ে গেল।

খুজো নাবতে, আমরাও 'ফুট্পাথ' ছেড়ে নেবে পড়লুম । নিম্নে দেখি—স্থন্দর এক বলিষ্ঠ বৃবা, দাঁতে দাঁতে লেগে গেছে, কদ্ বেয়ে ফুচার কোটা ক্ষক্তও গড়াচে। বাাপার কি ?

খুড়ো সকলের দিকে চেন্নে বঙ্গেন "ট্রেণে ভ' প্রায়ই দেখতে পাই,—কেউ চেন হা।"

শুনেই অর্ক্নেক লোক সোজা পাড়ি দিলে, বাদবাকির মধ্যে ত্'তিনজন মুথ চাওয়া-চাউই করতে লাগলো। খুড়ো তাদের বঙ্গেন "চেন কি?" একজন আম্তা-আম্তা করে বঙ্গে—"হাঁা-তা ও আমাদের কেউ নয়,—ও কোন্নগরের কিশোরী।"

খুড়ো—"ওঃ, তবে ত' কেউ নয়-ই !"

খুড়োর কথা সাঙ্গ না হতেই তিন জনেই হাওড়া মুখো হ'ল। জুয়োগ তথনো সমানই চলেছে।

দলে দলে লোক কোঁকে,—উকি মারে আর চলে যায়। এদের অনেকেই বিভন্-স্থানেব ফেরং। কেউ বা বলে—"এস হে—আমরা আর কি কোরব ?"

শুনে পূড়ো বল্লেন—"সে কি ! আমরা সেই শীমের ডাই**লিউটেড**্ ডিম্,—ছোলা চালালেই ফুট্বো, নিজেকে চিন্তে পারব' ! একবার হাতটা লাগাও না—"

তাদেরও একজন বল্লে—"এ যে কোন্নগরের কিশোরী!"

পুড়ো—"বটে!—ব্রন্থের প্যারী নয়?—তবে থাক্। এর কেষ্ট আলাদা।"

এ দলও সরে গেল। কিন্তু দাঁড়িয়ে থাকাও তৃষ্কর। কেবল খুড়োর থাতিবে—মহেন্দ্র, সাতকড়ি আর আমি তথনো থসিনি।

খুড়ো বদ্রেন—"দূরে কিছু দেখাও যাচ্চে না, ঘোড়ার গাড়ীর শব্দও পাচ্চি,—এর ওপরদে না চলে বাষ। একবার হাত লাগাও ত' বাবাজীরে ফুটুপাং ঘেঁশে রাখবার চেষ্টা করি।"

াকজনে অতিকপ্তে সে কাজ করা গেল; কিন্তু দাঁড়ান' ত' আর

#### ' আমৱা কি ও কে

যার না। দেগচি—গ্ড়ো কিন্তু উব্ হরে বরাবর পিঠের ওপর রড়ের সব বেগটা স'য়ে, কিশোরীর নাক্ মুগটা বাঁচাচেচন, —দম বন্ধ হরে না যার। সে সময়েও থুড়োর থোস্-মেজাজ কিন্তু ঠিক্ই আছে; —তিনি বল্লেন—"কিছু ভেবনা বাবা, ও জার্ডিনের বাড়ীর কেরাণী—যমের অধিকার নেই। কেরাণী মরে না,—সাহেবের sanction (মন্থ্রী) চাই!"

কিশোরী তথন কাট মেরে গেছে, হাত পা ছোঁড়া আর নেই।

ð

সেই তুমুল তাওবের মধ্যে হঠাৎ কাণে এল—"The hollow Oak our palace is,—Our heritage the Sea—"

খুড়ো বলে উঠলেন—"দেবতার আওয়াজ না ?"

চারিদিকে চাইলুম। দেখি—ও-কূটপাতে এক দৈত্য-মূর্ত্তি দেলার (Sailor) টল্তে টল্তে কলকেতার দিকে ফিরেছে। তিন পা এগুচে, ভূ'পা পেচুচে ; মাঝে মাঝে—"Come on" ( াল এম ) ব'লে গুন্তের মত দাড়াচে, আবার জোর গলার, বৃক্ চিতিরে বলচে—"Come in all your fury" (বত ভেজ আছে নব নিরে এম )। পরে—হো হো করে হেসে, গান ধরে এগুচে। সে বেন ধেলা পেরেছে,—আমোদ ভাথে কে!

একটা লানের সামনে আমাদের জটলা হঠাৎ তার নজরে পড়ার,

—ছুটতে গিয়ে তিনপাক্ থেয়ে কাছে এনে হাজিয়। বলে—'what is up here,—a murder?" (ব্যাপার কি—গুন?)

আমরা তিনজন ত' ভরেই আড়ষ্ট ;—পূর্ব্বাপরই ধারণা—**নেলার**—গণ্ডার জাতীয় এক বিলিতী জানোয়ার। ওদের কাছ থেকেও "শত হতেন"ই সমীচীন বাবস্থা।

খুড়ো কিন্তু সরাসরি উত্তর করলেন—'Fit' Sir—Senseless Sir (ফিট্ হয়ে অজ্ঞান হয়েছে হছুর)।

এখানে একটা কথা ব'লে রাগা দরকার। খুড়ো একদিন বলেছিলেন—"ইংরাজিতে দথলটা পাকা ক'রে নেবার জক্তে, অনেক কপ্তে থার্ডক্লাসে তিন বচর কাটাই। থাক্তে কি ভায়! ইনিস্পেক্টার রাধিকেবার্ বোধ হয় ভয় থেয়ে গিছলেন, ভেবেছিলেন তাঁর চাকরিটের ওপর আমার চোক্ পড়েছে। তাই মা-সরস্থতীর সেরেস্তা থেকে, যবিনয়ে আমাকে সরিয়ে ভাম। ভাবলুম—ভর হ'ক্গে—লোকের উপকার করাই ভাল।"

খুড়ো কথা কইন্তে, সাহস পেরে চেরে দেখি,—বছর পাঁচিশেকের এক ছ'ফুটু লঘা যুবা! কবজি ছুটো,—আমাদের দেশে যারা ছ'বেলা থেতে বসে,—ভাদের পায়ের-গোছের মত। চোখ, নাক, ভুরু দেখে, কোথাও ভরের কিছু পেলুম না।

বুকের আড়াল দিয়ে, ঝড়ের ঝাপ্টা থেকে কিশোরীর নাক মুখ বাঁচাতে দেখে, নেলার বল্ল—'He should at once be removed under a roof or he would be choked—( একে সম্বর ছাতের নীচে না সরালে, দম বন্ধ হয়ে মারা যাবে ); তুমি এমন করে কডক্ষণ থাকবে my brave boy!" ( আমার বীর বালক )।

ধুড়ো বল্লেন—"Not boy, Sir,—father of 5 boys—my লাট।" (বালক নই—পাঁচ ছেলের বাগ হন্তর।)

সেলার খুব ছেনে বল্ল—"My heartiest congratulation," ( তাতে আমি আন্তরিক আনন্দ প্রকাশ করচি ); সঙ্গে সঙ্গেই বল্লে—"I must take him under a shade"—( আমি একে ছাতের নীচে নে'যেতে চাই।) এই বলে একবার চারিদিকে চাইলে।

খুড়ো—"You my লাট্,—you can keep, you can take—
from ঘটী-বাটী একোক life" ( হছুব তুমি বাধতেও পাব, তুমি নিতেও
পাব—ঘটী-বাটী থেকে জান প্রয়ন্ত ।— )

সেলার একটু অবাক হরে হাসিমুখে বরে—'Then I can do as I like—yea!" (তা' হলে আমি বা ইচ্ছে করতে পারি— ঠিক ত'।)

খুড়ো,—Of course, your wholesale charge Sir! We—
your very very great trust my লাট। (নিঃসলেছে, আমরা
সবাই তোমার পাইকিরী-থরিদ মাল খোদাবন্দ,—তোমার মন্তবড়
জেন্মার জিনিষ।)

সেলার তার কোট্টা ফড়াং ক'রে খুলে কেলে—"Well my generous lad, keep it, but take care of its contents,—will you?" (ওতে উদার বালক, এটা রাথো, দেখো এতে বা জাছে যেন ঠিক্ থাকে,—পারবে ত'!) বলেই—কোটটা খ্ডোর হাতে দিলে।

খুড়ো—হাত বাড়িয়ে কোটটি নিতে নিতে বল্লেন—'Our 14

generation lad Sir, we remain forever lad Sir—No fear Sir—your thing my thing—no difference my লাট। ( আমাদের চোন্দোপুরুষ বালক, আমরা চিরকালই বালক রইব হুজুর, কোন ভয় নেই;—আপনার জিনিষে আমার জিনিষে তুকাৎ লবেন না প্রভৃ। )

সেলার হেসে—"Don't be too kind my good chap" ( অতি ভক্তি দেখিও না বন্ধু ) বলতে বলতে কিশোরীর সেই স'হুমোন দেহ কাঁধে কেলেই ইপ্তেসন মুখো চোল্ৰ'। যেন যুমস্ত শিশু বা 'ওভার-কোট্টা' কাঁধে কেলে। আর—

"I am king Neptune bold, The ruler of the seas"

গাইতে গাইতে চোন্ল কি ছুট্লো, সেটা ঠিক্ ব্যলাম না। কারণ আমরা ছুটে গিয়েও তার সঙ্গে ভুট্তে পারলুম না।

এতটা বাপার, হু'তিন মিনিটের বেশী নেয়নি, বা সেলার সাহেব নিতে দেয়নি।

পথে খুড়োকে বর্ম—ভীনের বংশ এরাই ্ খুড়ো কি ভাবছিলেন, অন্তমনক ভাবে বল্লেন—"হঁ—হিড়িমা পর্যায়ে;—হতাশ হ'রোনা বাবাজি।"

বল্লুম—"আপনি ওকে "লাট্ লাট্" করছিলেন কেন ?" খুড়ো বল্লেন, "সে অনেক কথা। এরা সুধু লাট নয় বাবাজি—মহিলাট, বেমন মহিরাকা। এ আমাদের সিঁছরচুপ্ডি প্যাটার্ন—পরের পোলোদ্ গরা,

এঁটো খাওয়া ঝুটো লাট নয় যে, ছুটো আঙ্গুর চুবে হাঁচতে গিয়ে ছুশ্ কুশ্ টো গোড়া ছিঁড়ে ফড়াৎ ক'রে ছিট্কে বেরিয়ে যাবে !—ছোলা খাও, ছোলা থাও বাবাজি !"

8

আধ্মরা অবস্থায় যথন প্রেশনে পৌছুল্ম, তথন আর কথা বেরুচেনা। কিন্তু আড়াইনোন মোট নিয়ে—হুর্বোগের বিরুদ্ধে থাড়া-পাড়ি মেরে সেই অস্তর্মুন্ডিটি অনেক আগে এনে হাজির হয়েছে। দেখি
— দেলার সাহেব বাইরের দিক ঘেঁশে প্লাট্ফর্মে পা ছড়িয়ে বসেছে,—
কিশোরীর মাথা তার উরুতের ওপর। কিশোরীর ভিজে জামাটা পাশে
প'ড়ে,—তার গায়ে একটা ফ্লানেলের শার্ট, আর পায়ে একথানা Rug
(বিল্টি কম্বল) ঢাকা। শুনল্ম আমাদের কিশোরী-এাতা, ইপ্রেসনের
এক্ সাহেব কর্ম্মচারীর কাছে ওই ছটি loan (ধার) নিয়েছে। দৃর্
থেকে দেখি—হাতে একথানা কুমাল, সেধানি কিশোরীর কপালে আছি
ঘাড়ে এক একবার ব্লুচেচ। কিশোরীর তথন জ্ঞান হয়েছেঃ কিন্তু

ট্রেণ যাত্রীরা দলে দলে আসছে আর ভিড় করে ব্যাপারটা দেখবার জন্তে ঝুঁক্চে। সেলার সাহেব উগ্রমূর্ত্তি ধরে বক্সনাদে বলচেন,—Clear out you crammers, don't choke air." (ভিড় ভাকো, ছাওয়া ককোনা)—অমনি সব চিতিয়ে এ-ওর ঘাড়ে পড়চে। কেউ পেছু

হটতে হটতে, কেউবা সরে পড়তে পড়তে বলচে—"বেটার যেন বাবার ইপ্রেসন্!" অন্ত এক ঝাঁক তাড়া থেরে বলচে—"ইস্—বেটা যেন কতবড় কাজই করেছে,—আ—মন্ন ব্যাটা, আর ত' কেউ পারেনা!— বাহাছরীর জারগা পারনি!"

দেখি—থুড়ো তাদের সঙ্গে যোগ দিয়ে বলচেন—"তাইত, আদৃণদ্দাটা দেখ! বেটা যেন মাথা কিনে বসেছে, কে একে দাধতে গিছলো! আর ক'রবেনাইবা কেন—টেল্লো ছারনা! আমরা বে নড়ি-চড়ি—বাটাদের ভাগ্যি! নিজের হাতে ভাত ভূলে খাই,—বেইমানদের লজা করে না, আবার কথা কয়! ভগবান্ আছেন,—মোরবে বাটারা!"

খুড়ো আরম্ভ করতেই সব আদকেরা হয়ে দাঁড়িয়ে ছিল ;—খুড়োর উচ্চুমটা না থানতেই—একজন বল্লেন—"ঠিক বলচেন্,—থাক্তো আঁজ জিতেন বাঁড়ুয়ে ত'—"

এমন সময়, খুড়োকে দেখতে পেয়ে—সেলার সাথেব হেমে বঙ্গে উঠলেন—"Hallo—I expected you in a pawn-brokers! Sold out my all I believe ( সব বেচে মেবেচো ত'!)

থুড়ো এগিয়ে বলেন—"No fear Sir, kept in belly, Sir— ( ভর পাবেন না—সব আমার পেটেই আছে।)"

সেলার সাহেব চোধ মুখ বিফারিত করে বল্লেন—"In belly!

By Neptune! You wonderful chap,—am chilled right through bones," (পেটে! বল' কি! অভূত লোক দেখচি, আমার হাড় হিম্ হরে গেল যে!)

ইতিমধ্যে খুড়ো নিজের কোট্টা তুলে, পেটের ওপ্রতথকে দেলার সাহেবের কোটটা বার ক'বে দিতেই, সাহেব সাগ্রহে কোটের চোর-পকেট্টা টিপে দেখে—মহোল্লাদে বলে উঠলেন—'My life,—my all in.it. Three cheers for you my jolly good Saviour." (বাঁচালে বন্ধ— আনন্ধ রহো, ওইতেই আমার জান, ওইতেই আমার সর্বয়।)

এদিকে পরলা ঘণ্টার ঘা প'ড়ল। সাহেব বল্লেন—"Now I must put him in" (এঁকে এইবার গাড়ীতে তুলে দি)। কিশোরীকে জিজ্ঞাসা করলেন—"তুমি উঠতে পারবে কি?" কিশোরী উঠে ব'সল। সাহেব তাকে ধ'রে ধীরে ধীরে ইন্টার ক্লাসের সামনে গিরে দেখলেন—কোন কামরাই একেবারে লোকশৃন্ত নর। এক-থানিতে কেবল একটি—চাপকান আর ঘড়িচেন কোলান' বাব্ ম্যাড প্রান্থাগটি পাশে রেখে একাই বসেছিলেন। সেলার সাহেব তাকে ভক্তভাবে বল্লেন—"আমি এই অস্ত্রহ ব্বক্টির জক্তে এ কামরাটি চাই। এঁকে শুরে যেতে হবে, সঙ্গে ছজন দেখবার লোকও লকবে। আপনি এঁকে নিরাপদে বাড়ী পৌছে দেবার ভার নেন ত'— লানারও থাকতে কোন আপত্রি নেই।"

বাবুর নধর বপু নাড়বার ইচ্ছা ছিল না,—তিনি আপন্তি তোলবার মুখেই ভার নেবার কথা শুনে, সদ্ধর ব্যাগ্টি নিয়ে, বিরক্ত ভাবে "কোথাকার আপদ—" বল্তে বল্তে স্থড় স্থড় ক'রে বার হয়ে পড়লেন,—কারণ ভুনিয়ার সকল অঁচি থেকে আন্তারকা করাই বিদ্যানের কাজ।

সেলার সাহেব তথন কিশোরীকে একদিকের গদির ওপর শুইরে দিলেন। সেই ফাঁকে পাঁচ সাত জন হড়মুড় ক'রে সরেগে চুকতে গিয়ে,—শেষটা প্লাট্ফর্মের ধূলো ঝাড়তে ঝাড়তে, আর—"বেটার বাবার গাড়ী,—থাক্ত' সামাকান্ত ও'—" বলতে বলতে অন্তত্ত ছুট্লো

হরিসভার সম্পাদক প্রাণহরি চক্রবর্ত্তী—বড়বাজার হরিসভার নিমন্ত্রণ রক্ষা করে, ফুলের মালা গলায় দিয়ে ফিরছিলেন,—তিনি বল্লেন,—"ধর্মহীন মন্ত্রপ, কাণ্ডাকাণ্ড জ্ঞান-শৃক্ত পশু বইত' নয়।" এই বলে ভক্তমালের একটা শ্লোক আওড়ালেন।

কোলগরের চারু পথেই কিশোরীর ব্রথা শুনেছিল, সেঁ ছুটে এসে বল্লে—আমি কিশোরীর cousin (খুড়তুত ভাই) আমি ওঁর সঙ্গে বেতে চাই,—ওঁর মির্গী রোগ আছে।"

চারু বেশ লখা চওড়া গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ যুবা। সেলার তার আপাদমন্তক দেখে, আনন্দে চারুর কাঁধে হাত রেখে বল্লে—"Yes, you are the sort of man I was looking for. Now get in please"—(তোমার মত লোকই আমি খুঁজছিল্ম,—চুকে পড়।)

পরে গুড়োর দিকে ফিরে ঈষৎ হাসিনুথে—"You my Captain, you must go in too"—( আমার কাপ্তেন, তুমিও ঢোকো) বলেই, shake hand ( করমর্দ্ধন ) করবার জন্তে হাত বাড়ালেন।

খুড়ো দু'পা পেছিয়ে—বাঁ-হাতদে ডান্-হাতের কুস্থইটা কোসে ধরে, একটু বাড়ালেন।

দেখে দেলার বল্ল—"What is up there,—abscess?" (ব্যাপার কি, কোড়া নাকি?)

খুড়ো বল্লেন—Nothing Sir,—fear of separation Sir,—your kind shaking may end in breaking my writing-hand my লাট্। ( না সে সব নয়,—আপনার নাড়ায় না আমার লেখার হাতটি থসে যায়, সেই ভয় প্রভা।)

একটা হাসি পড়ে গেল,—Second bell (ছিতীয় ঘণ্টাও) দিলে।
খুড়োও গাড়ীতে ঢুকে পড়লেন। সেলার সাহেব বল্লেন—"Now I leave the charge to you—please don't forget to return those banion and blanket to the Station-master tomorrow"—( এখন ভোমার ভার। জামা আর কম্বল্থানা কাল স্কেশন মাষ্টারকে যেন ফেরং দেওয়া হয়।)

গাড়ী ছেড়ে দিলে। সেলার হ'বার কমাল নেড়ে গান ধরলে—

"Now, hey bonny boat,"
-and ho bonny boat."

দূর থেকে দেখা গেল,—থাকে ঝড় বৃষ্টির মধ্যে বেপরোয়া হাওয়ার
মত হঠাৎ মোড় ফিরে এসে পড়ার,—পেরেছিল্ম, সে ্রুনিই
নির্বিকার স্বাধীন হাওয়ার মত—সেই ঝড়বৃষ্টির মধ্যেই চলেছে। তার
কোথাও বাধা সঙ্কোচ, ভেদাভেদ নেই। আশ্রম তাকে বাধতে
পারেনি! বিলিতী bindingএর (মলাটের) জীবস্ত বেদাস্ত!

## আনন্দময়ী-দর্শন

"মার অভিনেকে এস এন ত্বরা, মঙ্গল-ঘট হয়নি-যে ভরা, সবার পরশে পবিত্র করা— তীর্ধ-নীয়ে।

আজি ভারতের মহামানবের সাগর-তীরে।"

٥

হাট্ যেন ভীষণ কোলাহলের পর এইমাত্র ভান্ধিয়াছে,—হাওড়া-প্রেমনের এইরূপ অবহা। কিন্তু লোহার ছাত ভেদ করিয়া দেই হট্ট-গোলের প্রভিধনিটা—ভগনো নিঃশেষে মুক্তি পায় নাই, একটা গভীর

প্রতিশন্ধ গম্ গম্ করিতেছে। প্লাট্ফর্মে কেবল গুটিকয়েক রেলের কর্মচারী কর্মশেষে লক্ষাহীন পদচারণা কবিতেছেন, বা পরস্পরে কথা কহিতেছেন, কেহ সিগারেট ধরাইতেছেন। কুলিরা একপ্রান্তে গিয়া, কেহ পরসা গুণিতে বসিরাছে, কেহ থইনি প্রস্তুতে মন দিয়াছে। চারটা পাঁচশ মিনিটের বর্দ্ধমান-লোক্যাশ্ থানি কিন্তু আরোহী লইয়া তথনো দাড়াইয়া আছে,—ছিতীয় ঘণ্টা বাজিয়া গিয়ছে। এঞ্জিন অতিষ্ঠ হইয়া চাপা গলায় নানারপ বিক্ত স্বরে—গজ্করিতেছে।

একথানা মোটর দূর হইতে বিকট শব্দ করিতে করিতে প্রচণ্ড বেগে আসিতেছে দেখিয়া, সহ্নয় প্রেশন-মাপ্তার প্রসন্থ্যীব হইয়া সেইদিকে তাকাইয়া অপেক্ষা করিতেছেন।

কেবল একটি তরুণ-যুবা প্রত্যেক গাড়ীর দরজার নিকট হইয়া দ্রুত চলিয়াছে ;—আবোহীরা অ্যাচিত ভাবেই বলি:ততেন—"দোরে চাবি দেওয়া ;—এগিয়ে ছাথো।"

্ ইতিমধ্যে মোটরের হাটপরা জেণ্টেলম্যানটি,—আদ্-ইঞ্চি ম্থানাড়া ও এক-প্রেণ্ট-ডেসিনেল-হাসিতে ষ্টেসন মাষ্টারকে আপ্যায়িত করিয়া, লম্বা পায়ে ফাষ্ট ক্লানের দিকে অগ্রসর হইলেন ;— একজন কর্ম্মচারী ছুটিয়া গিয়া গাড়ীর দরজা খুলিয়া দাড়াইল। ক্রেন্-মাষ্টারের ইন্দিতে গার্ড-মান্টেরেন হন্তব্বিত ফ্র্যাণ্ সদর্পে সাড়ে দশ ফুট উদ্ধে আফ্রালন করিয়া উঠিল।

ব্বকটি তথনো ইণ্টার-ক্লাসের সমূখ দিয়া, একভাবেই চলিয়াছে। ইণ্টার-ক্লাস্ হইতে সতীশ তাহাকে বছকণ লক্ষ্য করিতেছিল,— সন্নিকট হইতেই বলিল—"এই দরজাটা থোলা আছে;—গাড়ী যে

### আনন্দময়ী-দর্শন

ছাড়লো,—শীগ্নির উঠে পড়ো"।—এই বলিয়াই স্বয়ং দরজাটা থুলিরা, তাহার হাত ধরিয়া তুলিয়া লইল। গাড়ী তথন সত্যই ছাড়িয়াছে।

বেরূপ অবস্থায় ছেলেটি গাড়ী পাইল ও গাড়ীতে উঠিতে পারিল, তাহাতে তাহার মুথে একটু নিশ্চিম্ব তাব, অস্ততঃ একটা আরামের নিঃশাস—সতীশ আশা করিয়াছিল;—কিন্ত তংপরিবর্তে সে লক্ষ্য করিল,—ছেলেটি বিমূচ্বং মিনিট-থানেক দাড়াইবার পর, দরজার কাছেই বেঞ্চের উপর সসঙ্গোচে আদ্বসা হিসাবে ধীরে ধীরে বিলা, এবং সতীশের দিকে চাহিয়া অমুক্তকণ্ঠে বলিল—"আপনি সাহায্য না করলে উঠতে পারতাম না,—কিন্তু—"

সতীশ বাধা দিয়া বলিল—"তাতে আর হয়েছে কি,—তোমার থার্ড ক্লাসের টিকিট বৃঝি! আগের ষ্টেসনে থার্ড ক্লাসে গিরে উঠলেই হবে,—এ গাড়ীতে আদৌ ভিড় নেই।"

ব্বক একটু স্লান হাঁসির বিফল চেষ্টা করিয়া বলিল—"আমার কোন' ক্লাসেরই টিকিট নেই।"

সতীশ বলিল—"কিন্তে সময় পাওনি বৃঝি ? তা' পরের ঔেসনে গার্ডকে বলে দিলেই হবে,—যে ঔেসনে নাব্বে সেইখানে টাকা জ্বা ক'রে দেবে।"

যুবক চকুদ্ব র নত করিয়া—সলজ্জ কাতরকণ্ঠে বলিল—"আমার কাছে পরসা ছিল না বলেই—"

সতীশ,—"ও:,—তবে ?—আমার কাছেও ত' কিছু নেই", বলিয়া একটু চুপ করিল। সন্দেহের একটা কুক্ষাটিকা তাহার মন্তিষ্কটা দুখল করিয়া চোধে মুখে নামিবার পূর্বেই সে ব্বকটির প্রতি ভাল

. .

করিয়া একবার চাহিল। দেখিল—দেইভাবেই আনতদৃষ্টিতে যুবকটি ছির হইয়া বিদিয়া আছে; তাহার কাণ ছইটি লক্ষায় রক্তাভ হইয়া উঠিয়াছে। ব্বকটির বর্ণ গৌর, পরিধানে অর্দ্ধ-মলিন ধুতি ও একটি টুইল্-শার্ট, পায়ে ক্যাখিদের জুতা, হত্তে—রঙিন ক্রমালে বাঁধা একটি ছোট পুঁটলি।

সতীশ একটু চিন্তিতভাবে বলিল—"তাইত'—এথন্ কি ক'রবে ?"

যুবক নয়ন-পাল্লব ঈষং তুলিয়া, নিতান্ত অপরাধীর ক্রার বলিল—
"আমি শেব মুহুর্ভ পর্যান্ত সেটা ঠিক করতে পারিনি, কেবল গাড়ী

দেখে বেড়াচ্ছিল্ম—যদি কোন পরিচিত লোককে দেখতে পাই।
গাড়ীতে চুকতে আমার পা উঠছিল না; আপনি না সাহায্য
করলে—"

কথাটা সমাপ্ত করিতে না দিয়া বিচলিত-কঠে গতীশ বলিল— "তবে ত' আমিই তোমাকে বিপদে ফেলেছি !"

ব্বক সহসা একটু সোজা হইয়া ও একটু হাসির রেথা মুণে টানিয়া স্পষ্ট-কণ্ঠে বলিল—"না—নোটেই তা নয়,—আপনি তা ভাব-বেন না, বেমন ক'রে হোক্—আমাকে উঠতেই হ'ত, আমার এ পঞ্চীতে বে না গেলেই নয়।"

সতীশ বলিল—"তবে বৃথি ভূমি কিছু খরিদ ক'রতে কল্কেতায় এসেছিলে,—সব পয়সা খরচ হয়ে গেছে,—অথচ বাড়ী না ফিরলেও নয় ?"

যুবক বলিল—"কতকটা তাই বটে, তবে ঠিক্ তা নর। আমি কলকেতার থেকেই পড়ি,—ছুটি-ছাটার বাড়ী যাই।"

## আনন্দময়ী-দর্শন

শুনিয়া সতীশ বলিল—"বটে! তবে ভাই তোমার আজ থেকে যাওয়াটাই ভাল ছিল;—বড় ভুল করেছ।"

ব্বকটি সতীশের কথা শুনিয়া, আত্মমানিপূর্ণ কঠে বলিল—
"থেকে যাওয়াটাই ভাল ছিল কেন,—সেইটাই ত' আমার উচিত ছিল;
আর—ভূল ত' নয়ই,—এর চেয়ে জ্ঞানক্লত কাজ আর কি হতে পারে!
কিন্তু আমার আজ যে কি হয়েছে,—সকাল থেকে য়া' য়া' করছি,
কিছুতেই নিজের বৃদ্ধি কাজ করচে না! এই মুহূর্ত্তে যদি হাওড়া প্রেসনে
নেবে যাবার উপায় পাই, তাও যে স্থ-ইচ্ছায় পারি এমনও ত'বোধ হয় না।"

সতীশ শুনিয়া অবাক হইয়া—তাহার মুথের উপর দৃষ্টি স্থির রাণিয়া ভাবিতে লাগিল,—"আমি কি একটি পাগলকে গাড়ীতে তুললাম।"

সতীশকে নীরব ও সতীশের মুখে ভাবান্তর লক্ষ্য করিয়া যুবক ঈষং
মান হাসি হাসিয়া বলিল—"আমার সম্বন্ধে আপনি যা ভাবচেন, আজ্ব
তা সবই সত্য। আপনার স্বতা শোনা দরকার।" এই বলিয়া যুবক
দৃঢ় হইয়া বসিল, ও সতীশের মুখের উপর সরল দৃষ্টিতে চাহিয়া, বালকের
মত বলিতে লাগিল—

"আমরা জাতিতে মুসলমান; আমাদের বাস নান্দিন গ্রামে,—
বৈচি প্রেশনে নেবে প্রায় কোশ তিনেক যেতে হয়। বাবা বচর চার হ'ল
মারা গেছেন; মাও শোকে কপ্রে—কচর দেড় হ'ল গত হরেছেন।
সংসারে কেবল এক বিধবা পিসি, আমার ছোট ভগ্নী সেনিনা আর
আমি। করেক বিঘে ধান-জমী আছে, তার উপরই নির্ভর ক'রে কপ্রে
গুজরাণ হয়। বৈতির স্থল থেকে মাটি কুলেশন্ পাস ক'রে কিছু বৃত্তি
পাই, সেই উপলক্ষ্য ক'রে কল্কেডা মাদ্রাসায় "আই-এ" পড়ি। এই

বচর 'আই-এ' পাদ ক'রে কিছু রুত্তি পেয়েছি,—বি-এ পড়ছি। মাদ্রাদা বোর্ডিংয়েই থাকি। সংসারে মাদিক অন্ততঃ পাঁচটা টাকা দরকার, তাই একটি টিউসনিও করতে হয়, কিন্তু এক্জামিনেন তিন মাদ আগে সেটি ছেডে দিতে বাধা হই।

এত কঠে পড়ান্তনা সম্ভব হ'ত না, যদি আমাদের কুদ্র গ্রামটির লোকেরা সহদর না হতেন;—িল্ মুসলমানের এমন আগ্নীয়তাব কোথাও দেখিনি। সকলেই পরস্পর প্রতিবেশিদের সংবাদ নিয়ে থাকেন, আর ছোট বড় অভাব বথাসাথ্য পূরণ করেন। তা না ত' বাড়ী ছেড়ে, কলকেতার থেকে পড়া আমার সম্ভবই ছিল না,—চাষ-বাস নিয়েই থাকতে হ'ত।

গ্রামে বাবুদের বাড়ী তুর্গোৎসব হয়। তাতে কেবল পূজার দালানটি ছাড়া সর্ব্ববই আমাদের অধিকার থাকে,—দে যেন আমাদেরি পূজা। তার আনন্দের অংশ থেকে কেউ বঞ্চিত হয় না, সকলেই সমান উপভোগ করে। সপ্তমীর দিন প্রভূষে আমাদের ক্ষুদ্র গ্রামধানি এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে,—তেমনটি অন্তর কোথাও দেখিনি।

বাবুদের বাড়ীর পূর্ব্বদিকে একটি প্রকাণ্ড পুন্ধরিণী আছে. ভাতে
সহত্র শতদল আর শতাধিক রাজহংস দেখতে পাবেন। ভ*িন্তুর দ্বীশান*কোণে বেল-গাছ আর বোধন-মন্দির। সপ্রমীর উবায় বাবুদের বাড়ীর
মহিলারা, গ্রামের অপর সব পুরমহিলাদের সঙ্গে মূল্যবান বেশ ভ্যা
সজ্জিত হয়ে,—আর পুরোহিত পট্টবন্ধ প'রে, মায়ের আবাহন-থট বোধনমন্দির হ'তে আনতে যান।

জাতিবর্ণ নির্বিশেষে গ্রামের কুমারী মেরেরা স্থন্দর বস্তালকারে

# আনক্ষমী-দৰ্শন

সেজে, সেথানে উপহিত হয়। তানা নৃত্য করতে করতে স্থালিত স্বরে মায়ের আবাহন-সন্ধীত গাইতে গাইতে অগ্রসর হ'তে থাকে,—সন্ধে সঙ্গে শব্দ ঘটা বাজাদির মধ্যে ধীরে ধীরে সেই ঘট পূজার দালানে আনা হয়। সে কি স্বর্গীয় দৃষ্ঠা! যেন দেবাঙ্গনার উৎসব! আজ ষটা,—এই রাভটি শেষ হলেই, মেয়েদের সেই আনন্দোৎসবের প্রভাত।"

শেষ কথা কয়টি যুবক যেন উদাসভাবে আপন মনেই বলিল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার চক্ষুপল্লব সিক্ত হইয়া আসিল; সে বুঁকিয়া মাথা হেঁট্ করিল।

সতীশ ভাবিল—তাহার জাজ বিশেষ করিরা মাকে মনে পড়িয়াছে, তাই সে নিজেও কষ্ট অমূভব করিল ও বলিল—"থাক্—যাতে মনে কষ্ট হয় এমন আলোচনায় কাজ কি ?"

যুবক একটি দীর্ঘখাস ফেলিতে ফেলিতে চক্ষু মুছিয়া বলিল—
"সবটা না বল্লে আপনার কাছে যে আমাকে চোর বা ঠক্ হয়েই থাকতে
হবে-–তা'ছাড়া আর আপনি আমাকে কি ঠাওরাবেন ? আপনাকে
বিরক্ত করা হচেচ কি ?"

সতীশ বলিল—"না না, কিছুমাত্র নয়। আর তুমি ও কণাটা ভাবচো কেন ? মাস্কুষের কত রকমে অমন অবস্থা ঘটতে পারে।"

যুবক এবার আর সতীশের মুখের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারিল না, আনতনেত্রেই বলিতে লাগিল—"আজ প্রভাতেই দৈই আনন্দোৎসবের দিন। এই বিশেষ দিনটির জল্পনা-কল্পনা, পরামর্শ, আয়োজন নিয়ে ভাবী আনন্দের আশায়, গ্রামের কুমারীদের কত না উৎসাহে, কত না অধীর প্রতীক্ষার বৎসর কেটেছে! আজ সেই বছ প্রত্যাশিত প্রভাত

## আমরা কি ও কে

আসন্ত্র। আজ কত মেয়ে তারি আনন্দ, তারি আশা, তারি উৎসাহ বুকে নিয়ে শুতে বাবে। সেলিনাও এখনো অন্ত্রান ফুলের মত হাসছে—"

এই পর্যান্ত বলিয়াই তাহার স্বর রুদ্ধ হইয়া আসিল, সে চাপা ভিজে গলায়—"সে কিছুই জানে না;—আমি কি কোরব।" বলিতেই তাহার সরল চক্ষু ছটি সজল হইয়া উঠিল।

সতীশ ভনিতেই ছিল, সে যে বিশেষ কিছু বুঝিতেছিল তাহা নম ; কিন্তু তার সহদর প্রাণটা—কারণের অপেকা না রাথিয়াই বাথিত হইয়া উঠিয়াছিল। সে উঠিয়া গিয়া যুবকের পার্স্মে বিদিয়া তাহার পৃষ্ঠে হাত রাথিয়া বলিল—"ও কি,—পুরুষ মান্তবের কি এত বিহবল হ'তে আছে ? কি এমন হয়েছে—"

"মাপ করবেন, আপনি বুকবেন না,—এত বড় বিশ্বের কেউই বুকবে না;—মা থাকলে বুকতেন, আর এই মন্দভাগ্যের উপর বুথাই সেই ভার পড়েছে! আজ সেলিনার সেই ফুলের মত কচি বুকটার ভেতর, কি কে কঠিন আঘাতের আয়োজন আমি ক'রে বসেছি, তা কেউ জানবে না,—কেউ বুকবে না, কেবল অসহায় সেলিনাই কন্ধ বেদনায় আর নিক্ষল অভিমানে মলিন হয়ে যাবে! কাল আমি তার মুধের দিকে কোন্ মুথে চাইব, কি ক'রে চাইব!" যুবক তুই হতে চক্ষু চাকিল।

মিনিট ছুই এই ভাবে গেল, পরে সে একটু সামলাইয়া বলিতে লাগিল—

"মা যথন মারা যান—সেলিনার বয়স তথন ন'বচর। অতটুকু মেয়েকে আর কে বোঝাবে—পোদাই বুঝিয়ে দিলেন। সেইদিন থেকে আমরা পরস্পরে যেন পরস্পরের মায়ের স্থান নিলুম। সেই আমাকে জেদ্ ক'বে কলেজে পাঠিয়ে দিলে; বলে—"কাদলে ত' কেউ ফিরে আসে না,—আমি কাঁদব না, কাজ কর্মা নিয়ে থাকব।"

8.

আমি ছুটি-ছাটার বাড়ী আদবার সময় তার তরে বই, চুড়ি, ইয়ারিং, আতর, ফিতে, রং, কিছু না কিছু একটা নিরে আদতাম।

মাস খানেক আগে পিসিমা একদিন আমাকে গোপনে ব্যন্ত্রন— 'ও-সব কিনতে পায়না খবচ না ক'বে, সেলিনাকে বাতে একখানি ওড়না এনে দিতে পার, তার চেষ্টা পাও। শরং-উৎসব এল'; গেল বচর সে একখানি ওড়নার অভাবে, কোখাও বেরোরনি, উৎসবে বোগ দিতে পারেনি। সে কই যে অভটুকু মেয়ে কি ক'বে নীরবে হজ্ম কবেছিল, ভোমাকে তার আভাস পর্যান্ত জানতে দেয়নি—পাছে ভূমি কই পাও,— সে আমিই জানি। আবার সেই উৎসব আসছে, এই তার সাধ আহলাদের ব্যেস;—একটু দেখতে ভাল হলেই হবে।—"

পিসিমার কথা শুনে আমার মনে পোড়ল, পাঁচ ছ'মাস আগে দোলিনা আমাকে ঠিক্ ঐ কথাটাই জানিয়েছিল, তবে—অত স্পষ্টভাবে নয়। সে বলেছিল—'গথন স্থবিধে হবে, একথানা ওড়না আমাকে এনে দিও দাদা।'

পিসিমার ইঙ্গিতে আমার চৈতক্ত হল,—এর মধ্যে যে সেলিনার কতটা আন্তরিক আবেদন, কি গতীর প্রত্যাশা অপেকা ক'রে রয়েছে, তা স্পষ্ট ব্যতে পার্লুম। স্থান্ত বার আন্তর্মারের সাধ, মেয়েদের প্রাণের মধ্যে প্রাছন্ন থাকেই,—সেটা স্বাভাবিক। তাতে আবার

#### ু আমৱা কি ও কে

সেলিনার তরুণ বরুস, অস্থ্য কিছু একটা অবলম্বন ক'রে থাকবারও নেই,
। মা-বাপের আদর থেকেও বঞ্চিত।

কিন্তু আমারও হু'তিন টাকার বেনী, এক সঙ্গে জোগাড় বা সঞ্চয় করার উপারও নেই,—তাতে আজকাল একথানা সাদা উড়ুনীও হর না! দিন যত নিকট হতে লাগলো আমি ততই চঞ্চল—ততই উদ্বিয় হ'তে লাগলুম। যেন ছট্ফটানি ধরল, গাকতে পারলুম না,— গত শনিবার হঠাৎ বাড়ী চলে গেলুম।

আমাকে দেখেই সেলিনার মুখ শুকিয়ে গেল। দে ছুটে এসে আমার কপালে, পাঁজরায় হাত দিয়ে পরীকা আরম্ভ করলে—আমার আস্থুখ হয়েছে কিনা! হেসে বল্লাম—'আমি ভাল আছি সেলিনা;— কেবল জানতে এলাম তোমাদের শরং-উৎসব কবে।'

সেলিনা নিশ্বাস ফেলে বল্লে—'আমার বড় ভর হয়েছিল দানা, এগনো বুক ধড়্ধড় করচে।—তা' তোমাব ও-কথা জানবার জন্তে এত কষ্ট ক'রে আসা কেন ?'

আমি বল্লাম—'সে কি ভাই সেলিনা—তোমার জস্তে যে ওড়না আমতে হবে,—এথনো কেনা হয় নি ;—আমি সে কথা ভূলিনি।'

সেলিনা আমাকে বাতাস করছিল,—তার মুখের উপর একটা গোলাপী আলো প'ড়তে না প'ড়তে, সে বল্লে—'এ বচরটাও না হয় থাক দাদা—আমাদের সময় তেমন নয়।'

বন্ধু—'তা কি হয় বোন্, গত বচর তুমি উৎসবে যেতে পারনি,— ূসে কথা আমার বড় লেগেছে ভাই ! এ বচর আমি তোমাকে সে কষ্ট আর দিতে পারব না, নিজেও সে বেদনা সইতে পারব'না।'

# আন-দম্মী-দর্শন

সেলিনার চথে জল এসেছিল, সে বল্ল—'তোমাকে কে বল্লে,— মিছে কথা ;—পিসিমা কিছু বোঝেন না ; বড় অক্সায় করেন।'

আমি তার অঞ্চ মুছিয়ে দিয়ে বল্পুম, 'আমি ভাই ওড়না পছন্দ ক'বে এসেছি, ষষ্টার দিন রাত্রে তুমি-পাবে, ভোমাকে উৎসবে যোগ দিতেই হবে, তা নাত' আমার বড় লাগবে।'

সেলিনা তথন উত্তেজনার সঙ্গে বল্লে,—'আমি বুঝেছি, এসব গিন্নিমার ফলি। তিনি সকালে এনেছিলেন, গেল বচরের কথা তুলে,— যাইনি ব'লে চথে জল পর্যান্ত ফেল্লেন। থাবার এনেছিলেন, নিজের হাতে আমাকে থাইয়ে তবে ছাড়লেন; শেষে কত রেছে, উৎসবে উপস্থিত হবার জন্তে ব'লে কয়ে গোলেন।'

ইত্যাদি কথার পর, দে আমাকে গিন্নিমা-প্রদন্ত থাবার থাওয়ালে। আমি জল আর পান থেতে,— দিলুক থুলে আমার মেডেল ছটি বার ক'রে নিয়ে, রাত্রের গাড়ীতেই কলকেতায় ফিরে আদি।"

সতীশ এক মনে শুনিতেছিল, সে হঠাৎ বলিল, "কিসের মেডেল ?" এ প্রশ্নের সার্থকতা যে কি ছিল তাহা জানি না। বোধ করি কলেজের ছেলেদের এ আগ্রহটা স্বাভাবিক।

বৃবক একটু বিষণ্ণ হাসির সংমিশ্রণে বলিন,—"সেগুলি আমার আজকের চরিত্রের বিজ্ঞপের মত এতদিন আমারই দিন্দুকের মধ্যে থেকে সময় আর স্থযোগের অপেকা করছিল। রবিবাবু লিখেছেন—জন্মের সঙ্গে সঙ্গেই মৃত্যুও বুকের মধ্যে বাসা বাঁধে আর স্থযোগের অপেকা ক'রে থাকে। আমারও এ-ছটি তাই! রূপারটি বৈঁচি ইম্বল থেকে পাই,—সোণারটি মাদ্রাসায় প্রাপ্ত; ছটিই আমার Good

## আমরা কি ও কে

conduct Medal ( স্কুচরিত্রের পুরস্কার ) !—্যে চরিত্রবান আমি— আজ কিনা বিনা টিকিটে রেল-কোম্পানীকে ফাঁকি দিতে বসেছি !

থাক—কথাটা শেষ করি,—আপনাকে বড়ই বিরক্ত করা হছে।
ভাবনুম—পিনোটী রংয়ের অমীর উপর হক্ষ বেগুনীর বেল, তার গায়ে
এক একটি জরির জুঁই, আর জরির সরু পাড় দেওয়া একথানি
ওড়না—সেলিনাকে খুব মানাবে। একজন বল্লে ১৫।১৬ টাকার
হতে পারে।

ছেলে পড়িরে পাঁচ টাকা পেরেছিলুম—ছ'টাকা বারনা দিয়ে এলুম।
সঙ্গে তিন টাকা মাত্র রইল। দেড় টাকা দিয়ে একথানি ঝক্ঝকে
গল্পর বই আর আট আনার কস্তবির আতর, সেলিনার জন্ত নিলুম।
আমার ধারণা ছিল—মেডেল ছটি কোথাও রেখে ১৬।১৭ টাকা
পাব-ই। একটি বন্ধু আখাস দিলেন—তাঁর পরিচিত একজন আছেন
তিনি বন্ধকী কাজ করেন,—গেলেই টাকা পাওলা যাবে। কলেজ
বন্ধ হয়ে গেল, বন্ধু আমাকে সেই লোকটির কাছে পরিচয় ক'রে দিয়ে
চলে গেলেন, কারণ তিনি প্র্কাবকে যাবেন,—গাড়ীর সময় অল্পই ছিল।

লোকট পুরো দোকানদার, জনেক ক'ষে মেজে দশ টাকা দিতে রাজি হল। জনেক জহুনর রিনর করে বেণী স্থদ কবুল করায়—বা টোকা মাত্র পেলুম। আমার সময়ও ছিল না, উপায়ও ছিল না,— তাই হাতে করেই ওড়নার দোকানে ছুট্লাম। ওড়না দেথে খুবই পছন্দ হল,—কিন্তু ১৬ টাকার কমে দেবে না! আগাম হ'টাকা দেওয়া ছিল, সঙ্গে মাষ্টারির একটাকা ছিল, আর ঐ বারোটাকা—মোট পনের টাকা। আমি একেবারে হতাশ হরে পড়লুম। আমার কাতর অবস্থা

# আনক্ষয়ী-দৰ্শন

দেখে লোকটির দরা হল ;—সে ওড়নাথানি কাগজে মুড়ে আমার হাতে দিয়ে বল্লে—'তুমি নিয়ে যাও,—ইচ্ছা হয় এর পর টাকাটা দিয়ে যেও।'

আমার চথে জল এল, তাঁকে সেলাম করে থোদাকে শ্বরণ করতে কর্তে—বোর্ডিংরের দিকে ছুটলাম,—যদি কোন বন্ধুর দেখা পাই ত'—গাড়ীভাড়ার উপায় করবার আশায়। কিন্তু তথন সেথায় কেহই ছিল না, কলেজ বন্ধ হওয়ায় সব বেরিয়ে গেছে। অপেক্ষারও সময় ছিল না—তা'হলে টেণ পাই না। আবার—এই টেণথানি ভিন্ন বাড়ী যাবার উপায়ও নেই,—অন্ত গাড়ি বৈচি প্রেসনে দাড়ায় না। তথন রাস্তার ছইদিকে চাইতে চাইতে হাওড়ার দিকে জ্বত আসতে লাগলাম—যদি কোন পরিচিতের দেখা পাই। একজনকেও পেলাম না।

ঔসনে পোঁচে প্রত্যেক গাড়ী পুঁজতে লাগলাম—যদি কোন চেনা লোক দেখতে পাই। আপনি যথন ডাকলেন, তখন যে আমি কোথায়— সে চেতনা আমার ছিল না। আমি ঠিক উন্মাদের কি যন্ত্রের মত ঘুরছিলাম,—চোথের সামনে কোয়াশা করে আস্ছিল। তারপর স্বই আপনি জানেন। অপরাধের সাজা নিতে আমি প্রস্তুত, কিন্তু সেদিনাকে নৈরাশ্যের কঠিন বাথা কি করে দেব;—আজ যে যঞ্জী!" বলিতে বলিতে যুবকের স্বর বন্ধ হইয়া গেল, চকু হইতে ঝর্ঝর্ করিয়া আঞ্চ ঝরিয়া পড়িল।

সতীশ তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"ভাই আমিও তোমারি মত একজন কলেজের ছাত্র, মেডিকেল কলেজে কোর্থ ইয়ারে পড়ি। দাদা আমার বর্দ্ধনানে ওকালতী করেন। হঠাৎ তাঁর টেলিগ্রাক্ পেয়ে বেরিয়ে

# জামরাকি ওকে

পড়েছি'। তাঁর ইচ্ছা, পূজার বন্ধে একত্রে বােষে বেড়াতে যাওয়া। অদৃত্তির পরিহাস দেখ, আমার কাছেও আজ একটি পয়দা নেই,— বড়িটা পর্যান্ত না! যাক—ওড়নাটা আজ কিন্তু পোঁছান চাই-ই। এ গাড়ীতে তোমার যাওয়ু, ছাড়া উপায়ও নাই। আমার ছ'দিন বিলম্ব হলেও ক্ষতি হবে না, কারণ বিজয়ার দিন আমাদের বেরুবার কথা। তা' ছাড়া এ দিকের প্রায় সব প্রেসনেই আমার চেনা লােক কেহ না কেহ আছেনই। আমি আগের একটা প্রেসনে নেবে যাব, যদি কেউ ধরে ত' আমি তার উপায় অনায়াসে করতে পারবাে,—চিস্তার কোন কারণই নেই। চুরিও নয়, ডাকাভিও নয়—ছটো টাকার মামলা! হাঁ—তোমার নামটা পর্যান্ত জিজ্ঞেদ করা হয়নি—"

সতীশের কথার সহায়ভ্তিপূর্ণ স্থর, যুবকের হতাশ অবসর হৃদয়ে বেন একটু শক্তির সাড়া আনিয়া দিয়াছিল,—সে য়ান হাসির আতাস দিয়া বলিল,—"আজ আমার নামটিও আমার বিকদ্ধে দাঁড়িয়েছে। "স্থলতান আলি" না হয়ে আমার নামটি যদি "ফকির আলি" হত, তা' হলে আমি আজ একটু সত্যের শান্তি পেতাম। নামটাও লজ্জার বোঝার মত মাথাটাকে নত করে দিছে, মুখে আনতে য়ণা বোধ হছে। নামটা যে এতবড় মিথা৷ জিনিষ—সে যে আপন হয়েও এতটা নির্দ্ধান্তে বিজপকির করতে পারে, তা কথনও ভাবিনি!"

সতীশ হাসিতে হাসিতে বলিল—"স্থলতান, তুমি ভাই বড় sentimental, ভাবুক দেখছি, আমাদের ত এসব চিন্তা উদয়ই হয় না। ওসব কি অত বড় করে ভাবতে আছে ? তোমার কবিতা লেখা বাই আছে বুঝি!" এইরূপ ত্ব'চার কথায় সতীশ তাহার মনটাকে অনেকটা স্বাভাবিক

## আনন্দ্রময়ী-কর্শন

অবস্থায় আনিয়া,—অনেক বোঝাপড়া ও সাধ্যসাধনার পর নিজের টিকিট্থানি তাহার হন্তে দিয়া বলিল—"আমার জক্ত কিছুমাত্র চিপ্তা নেই,—তোমার কিন্তু আজ পৌছান চাই-ই। আর তুমি যদি ভাই এখনো ইতস্ততঃ কর ত' আমি বল্তে বার্ধ্য হব—টিকিটথানি আমি ভোমাকে বিক্রি করচি,—কলেজ পুল্লে তুমি আমাকে এর মূল্য দিও।"

স্থলতান আর আপত্তির কোন কথা খুঁ ছিন্না না পাইয়া, বিমূচবৎ অর্থশৃক্ত মৃত্ব হাস্তের সহিত টিকিট্খানি বুক-পকেটে রাখিল। কিন্তু তাহার ভাব দেখিয়া বোধ হইল,—কাজ্টার উচিত্যানৌচিত্য সম্বন্ধে তথনো সে দুচ্নিশ্চর হইতে পারে নাই।

ঠিক সেই মূহুর্জে, চলস্ত গাড়ীর 'Travelling ইন্সেক্টার্ মিষ্টার হার্ডী, গাড়ীর পা-দানে ভূঁইফোঁড় ভাবে সহসা উদয় হইয়া, হস্তস্থিত Punchটা (টিকিট্কাটা যশ্রটা) দারে ক্ষতভাবে ঠক্ ঠক্—খট্ পট্
ভাষাত করিতে করিতে বলিল—"টিকেট্—টিকেট্, look sharp (স্বরাম্ব টিকিট দেখাও)।"

সন্মুখে সহসা সর্প দেখিলে, স্বভাবতঃই মান্ত্র যেমন চমকিত ও ভীত হয়, এ সময় স্থলতানের সেইরূপ ঘটিবার খ্বই সম্ভাবনা বুঝিয়া, দতীশ তাহার হাতে সজোরে একটা চাপ দিয়া, দৃঢ় অথচ চাপা গলার বলিল—"থবরদার, যেন ছেলেমান্ত্র্যী কোরনা;—আমি নেবে যাচিচ,— ভুমি সোজা বাড়ী যাবে;—টিকিট দেখাও।"

সতীশ এমন দৃঢ়ভাবে—আদেশের মত, কথাগুলি বলিয়াছিল বে, স্থলতান কম্পিতহত্তে টিকিটখানি বাহির করিল, কিন্তু ইন্স্পেক্টারের হত্তে দিতে গিয়া তাহা পড়িয়া গেল।

#### আগরা কি ও কে

মিষ্টার হার্ডী অতিষ্ঠ হইয়া, দ্বারে Punchটা সজোরে আঘাত করিয়া, উচ্চকণ্ঠে বলিল—"দেখাও,—তুলে দেখাও।" পরে সতীশের দিকে চাহিন্না বলিল—"তোমার?"

সতীশ অবিচলিত ভাবে বলিল—"আমি এইথানেই নাববো, স্বামার টিকিট নেই।"

পর মুহুর্ত্তেই গাড়ী ব্যাত্তেলে আসিয়া থামিল।

₹

মিষ্টার হার্ডী একজন নামজাদা Travelling Checker ( চলন্ত গাড়ীর টিকিট পরীক্ষক )। দরা-দাক্ষিণ্য, সহাস্তভ্তি প্রভৃতি গুণগুলি তাঁহার মধ্যে কেহ কথনও পায় নাই। এক কথায় প্রাম্য ভাষায় যাকে "বাপের কুপুত্র" বলে, ও-লাইনের যাত্রী মাত্রেরই তাঁহার উপর এই ধারণা। আরোহীদের উপর নির্মাম ও কর্কশ ব্যবহারের জন্ম ছ'তিন বার 'ধনঞ্জয়' লাভও নাকি তাঁহার ঘটিয়াছে। আশ্চর্য্য এই—তাঁহার প্রতি আরোহীদের যেনন ঘ্রণা, কোম্পানীর ততোধিক প্রস্কা! শোকতা বাঁটি বিলাতী,—নামেও হার্ডী, কাজেও hardy; ক্লেশে বা পরিশ্রমে, কিছুমাত্র কাতর ন'ন। ক্ষমা তাঁহার কুঞ্জিতে লেখে নাই; প্রস্কানা হয় পুলিস্, এই ভৃটি তিনি বুঝিতেন। এ সব কথা সতীশের জানা ছিল।

সতীশ তাঁহার অন্সরণ করিল, ও উভরে টেসন-মাটার—মিটার শেকার্ডের কামরায় প্রবেশ করিল।

# আনন্দময়ী-দর্শন

মিনিট তিনেক পরে মিপ্তার হার্জী বাহির হইয় "পুরিশ—পুরিশ" বলিয়া হাঁকিলেন। পরক্ষণেই শব্দ করিতে ক্রিতে বর্দ্ধমান-লোক্যাল্ মন্থর-গতিতে প্রেসন্ পার হইয়া গেল!

মিষ্টার শেকার্ড একজন কাফ্রি ক্রিশ্চান, — অতিকার ও ভীষণ-দর্শন কাফ্রি বলিলেই, তাঁহার বর্ণ, কেশ, অধর ও ওঠাদি বর্ণনা নিশুরোজন। তবে তাঁহার দক্তগুলি যেমন বড়, তেমনি ধপ্যপে সাদা বলিয়া—হাস্ত করিলে বা কথা কহিবার সময়, তাহা যেন কাল দাইন্নোর্ড সাদা লেখার মত বোধ হইত। ষ্টেসনের বারাগুর যথন দেল-ঘেঁশিয়া দাঁড়াইতেন, টেল হইতে যাত্রীরা নিউবিরান ক্র্যাকিংরের (Nubian Blackingএর) বিজ্ঞাপন বলিয়াই ঠাওরাইত'। কর্ঠস্বরও—গাস্তীর্ঘ্যে ও স্করে একট্র অসাধারণ। ফলকথা, দে মূর্ত্তি দেখিলে বিপন্ন বাক্তিমাত্রেরই, তাঁহার নিকট সদ্বাবহার বা স্থাবিচার প্রাপ্তির আশা ভরসা তদ্বগুই লোপ পাইত।

আমাদের সতীশের সেরপ ঘটিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না।
সে যে—প্রলতানকে রওনা করিয়া দিতে পারিয়াছে, এবং ঘণ্টা তিনেক
পরে তাহাদের ভাই-ভগ্নীর সম্নেহ আনন্দ-মিলনটা যে কি স্থুথের হইবে,
এই চিস্তাটাই এখন ভাহার অন্তঃকরণকে পুনঃপুনঃ উৎফুল্ল করিতেছিল।
নিজের পরিণামের দিকে ভাহার লক্ষাই ছিল না;—কার্যোদ্ধার ত'
হইয়াছে,—সেলিনার ওড়না পৌছারেই।

ইতিমধ্যে মিষ্টার হার্ডী ও মিষ্টার শেফার্ড তাহাকে যে তিন চারিটি প্রশ্ন করিরাছিলেন, সতীশ তাহার যা যা উত্তর দিয়াছে—তার সকল গুলিতেই একটা বে-পরোদ্ধা ভাব ছিল। মিষ্টার হার্ডী অগত্যা পুলিশ ভাকিয়া যথন পুনরায় সেই ধরে ঢুকিলেন, তথন সতীশ ষ্টেশন্-মাষ্টারকে

## ভামরা কি ও কে

ভাকিরা বথন পুনরার সেই খরে ছুকিলেন, তথন সতীশ টেনন্মাষ্টারকে বলিভেছিল "আমি বোধ হয় এতটা নীচ নই যে, ফাঁকি দিয়া চলিয়া যাইতাম, বর্দ্ধমান ষ্টেসনে পৌছিয়া, রেলের প্রাপ্য গণ্ডা—পাই-পয়সা পুরিশোধ করিয়া দিতাম।"

শ্বিশিষ্টার হার্জী একটু চাপা হাসির সহিত বলিলেন—"ধরা পড়িকে সক্ষমেই ঐ কথা ব'লে সাধু হ'তে চায়—"

সতীশ তীব্র ধরে উত্তর করিল—"কোন' একদিনের accidentএর ( আকস্মিক ঘটনার) জন্ম, কাহাকেও ওরূপ বলবার বা সন্দেহ করবার অধিকার কাহারও নেই;—সাজা নিতে ত' আমি অ-প্রস্তুত নই—"

মিষ্টার হার্জী আবার মুথে একটু হাসির ভাব আনিয়া, জন্বর কপালে তুলিয়া বিজ্ঞপদ্ধলে বলিলেন—"Civil disobedience! বোধ করি নিজেকে defendও (আত্মপক্ষ সমর্থনও) করবে না।"

সতীশ বলিল,—"আইন জানার চেরে ক্যারের মর্য্যাদা ব্রহ্মা কর জানা—অনেক কঠিন। আইন ত' রেলের কুলিটাও জানতে পারে। ক্যারের সন্মান রক্ষা করতে শিগেছেন,—তাঁর কাছে আয়ুপক্ষ সমর্থা

কথা শেষ না হইতেই—"এই নিন্ আপনার টিকিট্" বলিয়া, একথানি হত্ত তাহার দক্ষিণ পার্ছে দেখা দিল। সতীল পশ্চাং কিরিয়া দেখে—সুলতান।

বাগে ভাষার সর্বাশরীর যেন দপ করিয়া জ্ঞালিয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া বলিল—"You fool ( নির্বোধ ) তুমি বাওনি ? এটা কি ভোমার সৌজন্ত দেখান হ'ল ? এতে কার কোন্ উপকারটা করা হ'ল— ভনি ? ভোমার মত imbecileদের জন্ম কেবল কাঁদতে আর কাদে বাধা দিতে। এই জ্যান্ Sentimentalityর থাজিরে, এক বন্ধীর পরিচর
নিরে, এতটা বাড়াবাড়ি ক'রে—কত বড় জনিষ্ট করলে তা জানো।
তোমার সম্পর্কে আজ ২২ বচর বে লোক ছিল না, চাই কি বাকি
জীবনেও যে থাকবে না, তার জন্তে এত মাথ্য বাধার দরকারটা কি-ই বা
ছিল ? ওটা তোমাদের মুসলমানী "আপ চলিয়ে"র আদব-কারদা ভিছ
আর কিছুই নয়।—এথন উপায়।"

স্থলতানের তুকী বক্ত তাহার চক্ষু পর্যান্ত ছুটিয়া গিয়াছিল, কিঙ্ক সতীশের ভিন্ন স্থরে উচ্চারিত "এখন উপায়!" এই শব্দ ছুইটি তাহাকে তৎক্ষণাৎ তাহার নির্দিষ্ট স্থানের নিম্নে নামাইয়া দিল।

দে বলিল,—"থখন দেখলুম পুলিশের ডাক্ পোড়ল', তথন আপনাকে পুলিশের হাতে সঁপে দিলে—আপনার টিকিটের advantage নিয়ে, আমি সাধু ব'নে নিজের কার্য্যোদ্ধার ক'বব ? গরিব হলেই কি তাকে পশু হ'তে হবে ? আপনার সঙ্গে আর কথনো আমার শারীরিক সাক্ষাং না ঘটতে পারে, কিন্তু আমার মন ত' সে অভাব একদিনও বোধ করবে না। আপনার টিকিট আপনি নিন্।" এই বলিয়া স্থলতান টিকিটখানি সতীশের সন্মুখে বাড়াইয়া ধরিল।

সতীশ তাহার তাব দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল ও বলিল—"অকাল-বিজ্ঞ,—ফিলজফি কোস্লিওয়া হয়েছে বৃঝি ৷ কার টিকিট আমি নোব ?"

স্থলতান।--আপনার টিকিট।

দতীশ।—কে বল্লে আমার १

স্থলতান।—এই দেগুন—বৰ্দ্ধনান লেখা রয়েছে, আমি ত' বৈচি যাব।

# ্ৰভামৱা কি ও কে

সতীশ।—থ্ব প্রমাণ ত'! (মিষ্টার হার্ডীর প্রতি) দেখুন এঁর মাথাটা ঠিক্ অবস্থায় নেই। আপনারা একটু কণ্ট ক'রে গাড়ীতে তুলে দেবেন।

স্থলতান বিরক্তির সহিত টিকিটখানি প্রেসন্-মাপ্টারের টেবিলের উপর ফেলিয়া দিয়া বলিল—"তবে এই রইল'।"

নিপ্তার শেকার্ড—বঁটাক্ ঘঁটাক্ ঘঃ ঘঃ প্রভৃতি অন্ত্ সংস্কৃত-বেঁশা শব্দে কক্ষ কাঁপাইরা হাসিরা উঠিলেন। সে হাসি থানিতে নিনিট হুই লাগিল, টেবিল-ল্যাম্পটি নিবিতে নিবিতে রক্ষা পাইল। পরে রুমাল বাহির করিয়া চকুও নাদিকা পরিকার করিতে করিতে বলিলেন—"মিষ্টার হার্ডী—ভূমি কি ঠিক্ করলে?"

মিষ্টার হার্ডী এতক্ষণ ধীর সন্দেহ দৃষ্টিতে, তাঁর নীল চক্ষুর ঝক্ঝকে তারা ছটি—আঁদারের আলোর মত একবার এ-কোণে টানিয়া সতীশের উপর, একবার ও-কোণে টানিয়া স্থলতানের উপর, পর্যায়ক্রমে কেলিতে-ছিলেন। তিনি স্কন্ধ ছইটি একটু ঝাঁকাইয়া বলিলেন—"ও সব pre-arranged ( পূর্ব্বাহে দ্বির করা ) অভিনয় আমার ঢের দেখা আছে,— ওতে মিষ্টার হার্ডী ভোলেন না। যদি ওদের মধ্যে ও-টিকিটের মালিক কেহ না হতে চায়,—বেশ কথা; ত্ত্রনের কাছ থেকেই রেল কোম্পানীর প্রাপ্য আদায় ক'বব। এখানে কোন ফলিই খাটবে না।"

সতীশ দ্বণার হাসি হাসিয়া বলিল—"Pity (দু: ধ হয়)—এই বৃদ্ধির
ফ্রপই, লক্ষার রূপ ধ'রে ধীরে ধীরে ভোমাদের দিকে এগিয়ে আসছে।
কাছে উপায় থাকতে তোমার এই অভদ্র কথা শোনবার সথ, কারো
ধাকতে পারে না। তাই পূর্বেই ন্যাে ধ্যাড়ে—নারা নিতে অ-প্রস্তুত নই।"

# আনক্ষয়ী-দৰ্শন

মিষ্টার হার্ডী সতীশের কথার উত্তর না দিরা প্রৈসন-মাষ্টারকে বলিলেন —"আমি এদের হাওড়ার নিয়ে যেতে চাই।"

মিষ্টার শেকার্ড বলিলেন—"বেশ,—এখন' ত' সে গাড়ী আসতে দেরি আছে; ইতিমধ্যে—এরা যদি বলে ত', আমি একবার এদের কাছে সতা ঘটনাটা শোনবার ইচ্ছা করি।"

মিষ্টার হাডী—"I don't care, তুমি শুনতে পাত।" এই বিশিষা তিনি একটা চুরট্ ধরাইয়া, টাইম্-টেবল্থানা টানিয়া লইয়া পাতা উলটাইতে লাগিলেন।

স্থলতানের চক্ষে বা কর্ণে এসব কিছুই বোধ হয় স্থান পায় নাই; সে এক ধারে দাড়া-টেবিলটির গায়ে ভর দিয়া, ও তাহার উপর কাত হইয়া, অস্তমনস্কভাবে দাড়াইয়া ছিল।

অপেক্ষাকৃত উচ্চকণ্ঠে মিষ্টার শেকার্ড বথন তাহাকে লক্ষ্য করিয়া ডাকিলেন—"You my friend No. 2 (আমার ছু নহরের বন্ধু)!" হঠাৎ তাহার কাণে যেন চটের কলের (Jute Millua) ভোঁ বাজিয়া উঠিল। সে চমকিয়া দেখিল—স্টেসন মাষ্টার তাহাকে নিকটে যাইতে ইদিত করিতেছেন। স্থলতান যন্ত্র-চালিতের মত—টেবিলের কাছে গিয়া দাঁভাইল।

মিষ্টার শেফার্ড, তাহাকে দেখিয়া বলিয়া উঠিলেন—"এ কি ! তোমার চোখে জল কেন ? এমন কি হয়েছে ? তুমি স্ত্রীলোক নও,—তোমার বন্ধুকে দেখ, কেমন firm and resolute ( অবিচলিত ও দৃঢ় )।"

মিষ্টার হার্ডী মুধ না তুলিয়া, কেবল চক্ষু-পলব মাত্র জন্ন তুলিয়া, অ্লতানকে দেখিতেছিলেন। তিনি মৃত্ন কণ্ঠে—an expert actor

# আমরা কি ও কে

( দক্ষ অভিনেতা )—বলিয়া, আবার টাইম্-টেবলে দৃষ্টি সংলগ্ধ করিলেন।

মিষ্টার শেফার্ড প্রলভানকে বলিলেন—"এখন বল দিকি ছোকরা— সভ্য ব্যাপারটা কি ? তোমাদের দেখে ত' বিশ্বাস হয় না যে, তোমরা বিনা টিকিটে travel করবার (চলবার) লোক।"

নিষ্ঠার হার্তী আর চুপ করিরা থাকিতে পারিলেন না, তিনি এবার মাথা তুলিরা বলিলেন—"নিষ্ঠার শেফার্ড, এ সম্বন্ধে তোমার অভিজ্ঞতার আমি প্রশংসা করতে পারি না; কি ক'রে তুমি এরূপ একটা opinion pass করচ'; — অভিমত প্রকাশ করচ'? মারুষের ওপরটা দেখে, তার ভেতরটা যদি বোঝা যেত, তা'হলে জগতের বারো আনা বঞ্চাট্ বুচে যেত'। খুনীদের মধ্যেও এমন লোক আছে—সে এমন সম্ব ধর্ম্ম ও নীতিকথা, এমন দিং থাকির সঙ্গে (ভাবের সঙ্গে) বলতে পারে যে, তা শুনে সাধুরাও থ' হয়ে যাবেন,—হাজার হাজার শ্রোতার চক্ষে জল বইবে, অথচ—মাত্রয় যেরে সে জীবিকার্জন করে।"

নিষ্টার শেকার্ড হাসিয়া বলিলেন—"মিষ্টার হাডী—তিল্কে ভাল ক'রে দেখতে ভোমার ভাল লাগে দেখচি। এ অপরাধটার সঙ্গে ও কথাটার উল্লেখ, সঙ্গত শোনায় না।"

মিষ্টার হার্জী।—"দে কি কথা,—তাই বৃদ্ধি গুমি ভাব ? অপরাধ মাত্রেই অপরাধ;—সাজান্ন ছোট বড় আছে বটে। পূর্বের চুরি অপরাধে কি সাজা ছিল, জান'ত ?—কাঁসি!"

মিষ্টার শেফার্ড—"সেটা বে-সময়ে ছিল আর বে-দেশে ছিল, তাও আমার জানা আছে;"—এই বলিয়া তিনি একটা হাসির আবরণ দিয়ে,

# আনন্দময়ী-দর্শন

প্রসঙ্গতী চাপা দিয়া ফেলিলেন, এবং বলিলেন—"ও সব আমাদের আপোদের কথা, আপোদের মধ্যে হওয়াই ভাল। এখন এরা কি বলে শোনাই যাক না; তোমার ট্রেপের ত' এখনো তের দেরি।" পরে স্বলতানের দিকে চাহিন্ন—"বল ত' ছোকরা—"

মিষ্টার শেফার্ডের কথাটা যে হাড়ী সাহেবের ভাল লাগে নাই,— তাঁহার মুখ চোগ সে প্রমাণ দিতে ছাড়িল না।

স্থলতান—বিষাদ-মিশ্রিত মৃত্কঠে বলিল— আপনাকে ধ্যুবাদ,—
আমাকে মাপ্করবেন। যে কথা বলায় বা শোনায়, এখন আর কোন
সার্থকতাই নেই, কেবল একটা কোতৃহল নিবৃত্তির জন্ম—দেটা শোনবার
ইচ্ছা করবেন না ।"

মিষ্টার শেফার্ড বলিলেন,—"My young man তুমি কি জ্ঞান না
— সতা কোন অবস্থাতেই নির্থক নয়। স্তনতে আমার যে কৌভূহল নেই তা নয়, কিন্তু তার মধ্যে একটা মজা পাবার জক্তে আগ্রহ আমার আদৌ নেই।"

স্থান বলিল, "দেগুন—যে কারণে বা যে কাজের জক্তে, একপক্ষ কাল অনবরত চিন্তা, চেন্তা, এমন কি আজ চোর জ্যাচোর হওয়া, আর এই হীনতা স্বীকার,—তার আশা যথন নির্মুল হ'য়ে গেছে, তখন সে সভ্যোরও এখন আর কোন সার্থকতা নেই। সেটা এখন কেবল একটা 'কথার কথা' রয়ে গেছে, তার আর কোন ম্লা নেই। আমার যদি কেবল বাড়ী যাওয়ার তরে বাড়ী যাওয়া হ'ত, তা'হলে এমনটা কখন' ঘটতে পেত' না। সেরপ আগ্রহ আমার ছিলও না, এখন ড' নাই-ই। বরং এখন বাড়ী না যাওয়াই আমার ভাল।" এই বলিতে

#### আসরা কি ও কে

বলিতে স্থলতানের কণ্ঠস্বর গাঢ় হইয়া আসিল; তাহার বাম হস্ত—
টেবিলটাকে অবলম্বন পাইয়া চাপিয়া ধরিল, ও তাহার একটি স্থগভীর
নিশ্বাস পড়িল। একটু নীরব থাকিয়া সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিল—
"উনি সতাই বলেচেন—সামার মাথার ঠিক নেই, আমি একটু বসি"
বলিয়াই সে মেজের উপর বসিয়া পড়িল।

মিষ্টার শেফার্ড ব্যস্ত হইয়া, "ব্যাপার কি ?" জিজ্ঞাসা করিলেন ও চেয়ারে বনিতে বলিলেন। সতীশ স্থলতানকে হাত ধরিয়া চেয়ারে বসাইল, ও শেকার্ড সাহেবকে ধন্তবাদ দিয়া বলিল—"এমন কিছু না—weak-ness (শারীরিক দৌর্বল্য) মাত্র।" পরে বলিল—"আপনার মত ভদ্র লোককে ঘটনাটা বলতে জানার আপত্তি নেই; বিশ্বাস করুন না করুন, I don't mind ( আমার তাতে আসে যায় না )। আর আপনার কাছে কিছু প্রত্যাশা করেও বলচি না—সেটা স্মরণ রাখবেন।"

স্থলতান বামহন্তে নিজের কণালটা চাপিয়া চেয়ারে বসিয়াছিল, সে হাত ছাড়িয়া ব্যস্ত ও কাতরভাবে সভীশকে বলিল—"Spare me (আমাকে লজা দেবেন না)।" তাহার চন্দুই তাহার কাতর আবেদন পরিক্ষ্ট করিয়া দিল, এবং তাহা নিষ্টার হার্ডীর তীক্ষ কুটিল দৃষ্টি এড়াইল না। তিনি নিজে নিজেই অন্নচ্চকণ্ঠে আবৃত্তি করিলেন—"সে আমি অনেকক্ষণ ব্যেছি।" এই রলিয় দন্তের উপর দন্ত চাপায়, তাঁহার নেই নীল চক্ষু ভ্টিতে যেন একটা বিজ্ঞানন্দ স্থাটিয়া উঠিল,—এবং তাঁহার ভানপা'টি নৃত্যু করিতে লাগিল।

মতীশ থাকিতে পারিল না, হাসিতে হাসিতে বলিল, "You

# আনন্দময়ী-দর্শন

ought to have adorned "Scotland Yard" Mr. Hardy." বিদ্যুগটা হাজী সাহেককে খুবই বিঁখিল।

মিষ্টার শেফার্ড অবস্থাটা বুঝিরা, চট্ করিয়া বলিলেন—"Yes, he is duty personified ( হাঁ, উনি কর্ত্তবার. প্রতিমূর্ত্তি,—কর্মবীর )।" পরে সতীশকে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন—"তুমিই এখন ঘটনাটা শোনাও, আমি তোমার সব সর্ত্তেই রাজি আছি।"

সতীশ।—কিন্তু যাদের বাড়ীতে ছেলে মেয়ে নেই, যারা জগতের ঐ স্থকোমল সৌন্দর্যা থেকে বঞ্চিত, তাদের স্থকুমার বৃত্তিগুলি প্রায় ভোঁতা, তারাত' আমার কথাটা বুকতে পারবে না।

নিষ্টার শেকার্ড হাসিয়া বলিলেন "সে সম্বন্ধে তুমি হুর্ভাবনা রেখ না, আমার নিজেরই পাঁচটি, and I am tired of them, আমি জালাতন হয়েছি।"

সতীশ।—মূথে ওটা সক্লেই বলে থাকেন, কিন্তু একটি যদি খদে, বা একটির নেহ-কাতর আবেদন যদি রক্ষা করতে না পারা যায়, তখন প্রাণের মধ্যে তার পরিচয় আপনিই ফুটে ওঠে—বাইরে প্রমাণ খুঁজতে হয় না।

মিষ্টার শেকার্ড।—"Oh, don't remind ( ও কথা আর মনে করে দিও না )" এই বলিয়া তিনি এমন একটি দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিলেন যে, টেবিলের কাগজগত্র যেন সভয়ে কাঁপিয়া উঠিল।

আমাদের সতীশের বক্তৃতা-শক্তিটা বরাবরই ছিল; সে কথন' কথন' গোলদীখীর 'গ্যারিবল্ডি' হইয়াও দাঁড়াইয়াছে! আজিকার ঘটনাটি সে সংক্ষেপে অথচ আত্রিকতার সহিত—ভাবপূর্ণ ভাষায় বলিয়া

### আসৱা কি ও কে

গেল, এবং কি ভাবে ও কতটা ভাবনা, চিস্তা ও উল্লেখ্য মধ্যে—কোন পরিচিতের সাহায্য লাভে বঞ্চিত হইরা,—গরে অপর কোন ট্রেণ না থাকার—শেষ মুহূর্ত্তে হতাশ, বিন্চ ও ইফ্রা অনিচ্ছার অতীত অবস্থার —গাড়ীর মধ্যে দে অস্থিতে নীত হইরাছিল, তাহা বর্ণনা করিল।

সতীশ সবই নিজের উপত্র আরোপ করিয়া বলিয়া গেল। পরিশেষে বলিল—"ঐ একমাত্র ট্রেন, বা—সমরে আমাকে আমার প্রতীকাপরায়ণা ভগ্নীর বছদিন-সঞ্জিত সাধটি পূরণ ক'রে তাকে আনন্দোংকুল করতে পারত' ও উংস্বানন্দে যোগ দিবার স্থযোগ দিত, তা যখন চলে গেল,—তখন চোর বলেই নির্য্যাতিত হই আর শাস্তিই পাই, সেটা সেই আশা-হতা বালিকার মর্ম্মপীড়ার তুলনায়—অতি তুচ্ছ! এখনো সে আশার আনন্দে কত না কল্পনার ছবি অঁকছে, কত না পথ চেরে আছে!" এই শেষ কথা ফরটি বলিতে সতীশের গলাও ভার হইয়া আদিল, তাই সে কেবল এইমাত্র বলিয়া শেষ করিল—"বাড়ী যাবার সে ক্ষিপ্র-উংসাহ কোথার চলে গেছে, এখন প্রাণ কেবল না-যাওয়াটাই চাচে।"

সতীশ বলা আরম্ভ করিবার পরই, মিঠার হার্ডী, টাইম্-টেবল রাখিষ্ট খুব অভ্যন্ধিংস্থর দৃষ্টিতে, মুথে চথে অবিধাদের ভাব লইয়া, সঞ্জু ব ঝুঁ কিয়া শুনিতে আরম্ভ করেন। থানিকটা শুনিবার পর—তাঁহার সে ভাব অন্তর্ভিত হইতে থাকে। ক্রমে কপালটা কুঞ্চিত হইতে হইতে, সহসা মুথ চোখ চিতাপীভিত হইয়া পড়ে।

মিষ্টার শেফার্ড তন্মর হইরা শুনিভেছিলেন, তিনি বলিলেন— "I fully understand the situation (আমি অবস্থাটা খুবই

## আনক্ষয়ী-দৰ্শন

বুঝচি), এবং উঠিয়া ক্রন্ত পদচারণা করিতে, রুমালে নাক্ ঝাড়িতে ও নাক চোথ মুছিতে আরম্ভ করিলেন। পরে মিষ্টার হার্ডীর পিঠে হাত দিয়া, একটি নিখাস ফেলিয়া বলিলেন—"ডোরা আমার বুকে এই কষ্টই রেখে গেছে, একটা—blue skirt (নীল রংয়ের জামা) মাত্র চেয়েছিল, আমি অত' গা করিনি,—ফিরে গিরে আর,—Oh my—" বলিয়াই একটি চাপা গঞ্জীর শব্দ করিয়া উঠিলেন। বোধ হইল যেন একটা কঠিন ধাকা—ভাঁহার লোভ কপাট-সদৃশ বক্ষে সজোরে আঘাত করিল।

নিষ্টার হার্ডী উঠিয়া দাঁড়াইলেন ও তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলেন— "Don't be a child—old boy ( এ বয়সে ছেলেনার্ন্থী কর' না )।"

মিষ্টার শেফার্ড পশ্চাতের কামরায় চলিয়া গেলেন ও বেয়ারাকে ছু' গেলাস সোডা দিতে বলিলেন। মিষ্টার হাডীও সেই কামরাম চুকিলেন এবং বেহারা-প্রাদন্ত সোডা মিশ্রিত হুইন্ধী, উভয়েই ধীরে ধীরে উপভাগ করিতে লাগিলেন।

বে বৃদ্ধ লোকটি প্রেসন-মাষ্টারের কামরায় পাথা টানিতেছিল, তাহার নাম ছেদি, জাতিতে কুর্মী; সে দব কথাই শুনিয়াছিল এবং ব্যাপারটা বৃদ্ধিয়াছিল। সে দেই অবকাশে স্থলতানের সন্নিকটে আদিয়া দেলাম করিয়া বলিল—"বাবু আমি গরিব, আমার কাছে এগার আনা পয়দা আছে,—যথন কিরবেন দিয়ে যাবেন, এদের এখন ফেলে দিন। আর কিছু দরকার হয় ত' ছুটি পেলেই আমি সাধীদের কাছ থেকে এনেদি।" এই বলিয়া সে কোমর হইতে প্রসা বাহির করিতে লাগিল।

স্থলতান উঠিয়া তাহার হাত ধরিয়া বলিল—"ভাই, খোদা তোমাকে

#### আসরা কি ও কে

এর বদলা দেবেন, এ তোমার দেওয়াই হরেছে, কিন্তু আজ আর আমাদের যাবার গাড়ী নেই; দরকার বুঝি ত' তোমার কাছেই চাইব।" সাহেবছর যথাস্থানে আণিয়া বসিলেন।

মিষ্টার শেকার্ড একটি চুরট্ মিটার হার্ডীকে দিলেন, ও একটি নিজে ধরাইতে ধরাইতে বলিলেন—"সব শুন্লে ত',—এখন কি করবে ?"

শিপ্তার হার্জী একটু আশ্চর্যা হইরা বনিলেন—"Why, it does not prove settlement of Company's dues, does it? ( ওতে কোম্পানীর পাওনা মেটবার মত কি আছে?)"

মিষ্টার শেফার্ড মিনিটথানেক অবাক থাকিয়া বলিলেন—"If it does not, I believe this piece of paper does, ( ওতে যদি না মেটে, আমার বোধ হয় এই কাগজের টুকবোটায় মিটতে পাবে!") এই বলার সঙ্গে সঙ্গে—বুক-পকেট হইতে একথানি দশ টাকার নোট বাহির করিয়া মিষ্টার হার্ডীর মুথের কাছে ধরিলেন।

সে সময় মিপ্তার শেফার্ডের মুখের ভাব, মিপ্তার হার্ডীর ব্যবহারের বিপক্ষে স্থতীত্র বিজ্ঞাপে ফুটিয়া উঠিনছিল, আর সেটা যেন তাঁছাব হাতে রূপ ধরিয়া মিপ্তার হার্ডীর চথের সমুধে আসিয়া দাড়াইয়াছিল।

মিষ্টার হার্জীর রক্ত চথের পাশ দিরা ত্ব' ত্ব'বার কর্ণ পর্যান্ত ছুটিরা কপালের ত্বইধারে উঠিয়া সহদা মিলাইরা গেল। তিনি একটু ফাঁকা হাসি হাসিরাই Thank you my noble Sir (ধন্ত মহোদর) বলিরাই নোট্ থানি ছেঁ। মারিরা লইলেন ও পাল্টা বিজ্ঞপের হাসি হাসিরা বলিলেন "এত দিনে, বিনা টিকিটের আরোহীদের একটা হিল্লে হ'ল, আমিও অনেক botheration (বঞ্জাট) থেকে বাঁচবার একটা উপার

## আনক্ষয়ী-কর্শম

পেলুম।" এই বলিগাই তিনি পকেট হইতে Receipt Book (রিসদ বই) ও পেন্সিল বাহির করিয়া এবং টেবিলের উপর হইতে বর্দ্ধমানের টিকিটখানা নিজেই তুলিয়া লইয়া,—একমনে হিসাবে বসিয়া গেলেন।

সতীশ ব্যস্ত হইয়া—মিষ্টার শেফার্ডকে—"মহাশয়"—বলিয়া, কি বলিতে যাইতেছিল। তিনি বাধা দিয়া বলিলেন,—"এটা দান ব'লে মনে কোর' না, যথন ফিরবে আমাকে দিয়ে গেলেই হবে।"

সতীশ পুনরায় বলিল—"কিন্তু আজ আর যথন ট্রেণ নেই—আর অক্ত দিনে যাওয়াও যথন বৃথা—"

মিষ্টার শেফার্ড আবার বাধা দিরা বলিলেন—"ব্যস্ত হচ্চ কেন,— আমি বিশ মিনিটের মধ্যেই ৭টা ৩৫ মিনিটের Goodsএ ( মালগাড়ীতে ) তোমাদের book কোরে দেব ( পাঠিয়ে দেব )।"

এই কথার শেষেই ছেদির স্বতঃ ফূর্ত উচ্ছ্বাস—"রামজী মালিক", শুনা গেল।

Goods-Trainএর (মালগাড়ীর) নাম শুনিয়াই মিটার হার্ডীর পেন্দিল থামিয়া গিয়াছিল। তিনি বিস্ফারিত নেত্রে, গ্রাটা ক্রিঃংসের মত সামনে বাড়াইয়া দিয়া, একটা কথা জিজ্ঞাসার ফাঁক খুঁজিতেছিলেন। এইবার বলিলেন, "Goods ট্রেল পাঠাটাই তা'হলে ঠিক ? তাতে কিন্তু 2nd classএর fare (দ্বিতীয় শ্রেণীর ভাড়া) লাগবে।"

মিষ্টার শেফার্ড বলিলেন,—"দেটা বোধ হয় আমি জানি।"

মিষ্টার হার্ডী আর দ্বিকক্তি না করিয়া অঙ্কশাত্তে মন দিলেন, ও দশ মিনিটের মধ্যে—ভাড়া, জ্বরিমানা প্রভৃতি পাই প্রসা হিসাব করিয়া

#### আমন্ত্রা কি ও কে

রসিদ ও বাকি টাকা আনা, মিষ্টার শেকার্ডের সম্মুথে টেবিলের উপর রাখিলেন।

মিষ্টার শেফার্ড রসিদথানি সতীশের হাতে দিয়া বলিলেন—"আশা-করি এখন হোমবা—শানিকাটিন কোমল হুদরে কোনরূপ আঘাত গৌছিবার পূর্ব্বেই গৌছতে পারবে।"

সতীশ বিনীতভাবে বলিল—"আপনার সদ্ধান্তা ও উদারতাই এ
সাহায্যের মূল। আপনি আমাদের যে উপকার করলেন, তার পরিবর্ত্তে
—শক্তবাদ দেওয়া বা কথায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশের চেষ্টা পাওয়াই মূচতা।
আপনার মৌজন্ত ভূলতে পারব না। আমাদের সৌভাগা যে, বিপাকে
পড়েছিলাম,—তাই এই আদর্শ লাভ হ'ল।"

মিষ্টার শেফার্ড সম্বর উঠিরা দাঁড়াইয়া বলিলেন—"এস এস, ওসব থাক্, গাড়ী এল বলে।" এই বলিরাই তিনি প্লাট্ফরমেন দিকে চলিলেন্, সতীশ স্থলতানকে আসিতে ইক্লিত করিয়া, তাঁহার অন্তসরণ করিল।

মিষ্টার হার্ডী ইতিপূর্ব্বেই উঠিয়া গিয়াছিলেন।

স্থলতান ছেদির সহিত হই চারিটা কথা না কহিয়া আশি জি পারিল না। প্লাট্ফর্মে আদিয়াই সে মিষ্টার শেফার্ডের নিকট পিয়া বিনয়-জড়িত কণ্ঠে বলিল,—"আপনি আজ আমাকে এমন একটা বেদনা থেকে বাঁচালেন, যা আমার জীবনে চিরস্থায়ী হয়ে থাক্তো।"

এই সময় মালগাড়ী আদিরা দাড়াইল। মিপ্টার শেফার্ড গার্ডকে বলিয়া দিলেন—"এই তুইটি ভদ্রলোক তোমার গাড়ীতে যাবেন,—এঁরা 2nd class passenger ( দ্বিতীয় শ্রেণীর ধারী )।"

## আনক্ষয়ী-কর্শন

মিষ্টার হার্ডীকে দেখা গেল না,—গাড়ী ছাড়িয়া দিল। এমন সমন্ধ টেলিগ্রাফ্-আপিস্ হইতে বাহির হইন্না, মিষ্টার হার্ডী ছুটিনা গার্ডের কামরায় উঠিলেন। সতীশ সহজ হাসির ভাবে বলিল—"Welcome (আহ্মন) মিষ্টার হার্ডী,—আবার টিকিট্ দেখতে চাইবেন না ত'!"

মিষ্টার হার্টীও হাসিয়া গলিলেন— "আমার duty'ইড' ( কর্ত্তব্য কর্ম্মইড') তাই,—তবে, নিজের হাতে লিথে দিয়েছি, নিজেকে আর অবিশাস করি কি ক'রে।"

সতীশ বলিল—"ভাহ'লে দেখচি, আপনাব নিজের ওপর বিশ্বাসটা এখনো হারাননি !"

কথাটা শুনিয়া মিষ্টার হার্ডী অবাক্ হইয়া সতীশের দিকে চাহিয়া কি ভাবিতে লাগিলেন।

Ü

তথনো ষ্টার চক্র হাসিতেছিল। ট্রেণ ত্রিশ্বিষা **টেসনের সন্নিকট** হইতেই, দূর হইতে বায়ু-হিল্লোলে তরঙ্গায়িত একটি করুণ স্থার ভাসিয়া আসিয়া কর্পে প্রবেশ করিতেছিল—

পথ'পানে চেয়ে চেয়ে অন্ধ হ'ল হ'নয়ান, বিলম্ভে—কি দিয়ে আমি হেরিব মা দে' বয়ান।

#### আমরা কি ও কে

দিন, মাস, দণ্ড গণি—বংসর করেছি শেষ, কি ক'রে কঠিন হ'লে—ব্ঝিলে না মোর ক্লেশ, আর না বাঁচিব আমি—নিশি হ'লে অবসান।

সতীশের প্রাণে ইহা এমন এক চিত্র আঁকিয়া বাইতেছিল, বাহা তাহাকে তন্মর করিয়া ফেলিতেছিল,—তাহার প্রাণ-মন সিক্ত করিয়া দিতেছিল। গায়কের প্রাণের সত্য ছায়াটি তাহার প্রাণে প্রতিবিধিত হইয়া উঠিতেছিল।

আবার তাহা স্থলতানের প্রাণে আর এক চিত্র প্রতিফলিত করিতেছিল। সে স্থকোমল তুলিকার সক্ষ রেথাগুলি, তাহার প্রত্যেক শিরাকে বিচলিত করিয়া দিতেছিল তাহার মনের সক্ষুথে আর একটি ব্যথা-বিধুর মর্ম্ম—স্তরে স্তরে খুলিয়া খুলিয়া দেখাইতেছিল। ও তাহার নীরব মর্মান্তদ কাতর নিবেদন নিদারণ স্থরে তাহার স্কদরে বাজিয়া উঠিতেছিল,—তাহাকে অধীর করিয়া তুলিতেছিল। সে আর ধাকিকে পারিল না, হঠাং সতীশের হাত ধরিয়া বলিল—"দাদা আপনি বাবেন ত ? আমি একলা—"

সতীশ সম্লেহে তাহার পিঠে হাত বুলাইয়া বলিল—য'াব বইজি ভাই—একা কেন ? আমি ত' বয়েছি—

মিষ্টার হার্ডী বলিয়া উঠিলেন—সতীশ বাবু,—I both admire and respect you, any one ought to be proud of your friendship (আমি তোমার কেবল প্রশংসাই করি না,—তোমাকে সন্মান করি,—বে-কেহ তোমার বন্ধুত্বের গর্ম্ব করতে পারে)—কিন্তু আমি তোমাকে সব মহন্বটা নিতে দিছি না,—আমারও তার একটু

## আনন্দময়ী দুৰ্শন

অংশ পাৰার লোভ আছে। তোমাকে আর যেতে হবে না; আমি বাাণ্ডেল থেকেই বৈচির ষ্টেদন মাষ্টারকে টেলিগ্রাফ্ ক্লেরে এসেছি,—ক্লে-তানকে বাড়ী পর্যান্ত পোঁছে দেবার জন্তে—হুজুন ষ্টেদন-কুলি ও ছটি হরিকেন-ল্যাম্প প্রস্তুত রাখতে।

মিষ্টার হার্ডীর কথার ত্জনেই আশ্চর্য্য ও অবাক হইরা গিরাছিল। কথা শেষ হইলে সতীশ বলিল—"Are you in earnest? ঠিক্ বললেন, না তামাসা করচেন?

মিষ্টার হার্ডী হাসিয়া বলিলেন—আমার পূর্বের ব্যবহার দেখে বৃঝি
বিশ্বাস হচেচ না! সেটা ছিল আমার duty (কর্ত্তব্য),—যার জন্তে
আমি মাইনে পাই। চাকরির কর্ত্তব্য আর নিজের কর্ত্তব্য কি একই
জিনিস্? সেটা আমি কোম্পানীর জন্তে করি, আর এটা আমার
নিজের।"

সতীশ কথা না বাড়াইরা বলিল—যথন টেলিগ্রাফ্ করেচেন, তথন আবার কষ্ট ক'রে এলেন কেন ? বৈঁচি ছোট ষ্টেসন—রাত্রে কষ্ট হবে।

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন—তুমি ঠিকই ঠাউরেচ, কিন্তু কেন যে এলাম দোটা বল্লে তোমার তাল লাগবে না। আমি যদি আজ কোন' 'মিষ্টার' অম্কের জন্ম ব্যবস্থা রাথতে বলত্ম, তা'হলে আমার আদার কোন আবশুকই ছিল না; কিন্তু নিজের দেশের লোক—এমন কি স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও, তোমাদের দেশের ঐ সব জীবগুলির উপর আমার আদৌ আস্থা নেই…। নিজের ছাডা—দেশের লোকের উপকারে তারা অভান্ত নয়—

সতীশ কথাটার ভাল প্রতিবাদ খুঁজিয়া না পাইরা, ঢোক গিলিয়া কেবলমাত্র বলিল—একে ত' বছদিনের পরাধীনতায় লোকের মন্ত্রম্বস্থাত্

## আমরী কি ও কে

লোপ পান্ন, তার উপর সেই বিদেশীর তাঁবেই চাকুরি,—কাজেই সে-মাম্বর্ষ সহজেই নিজেকে হারিয়ে বসে।—

এই সময় গাড়ী আদিয়া বৈচি ষ্টেমনে থামিল। মিষ্টার হার্ডী গার্ডকে বলিলেন—"একটু দেরি করতে হবে।"

বৈচির ষ্টেসন-মাষ্টার গদাধর গাঙ্গুলী, মিষ্টার হার্ডীকে দেখিয়া থতমত খাইয়া গেলেন।

মিষ্টার হার্ডী বলিলেন—কৈ—তোমার লোক কই ?

তিনি মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে, একবার—"পলটু—পলটু" করিয়া এদিকে, একবার "গণপং—গণপং" করিতে করিতে ওদিকে, ছুটাছুটি আরম্ভ করিলেন।

মিষ্টার হার্ডী সতীশের দিকে চাহিয়া হাসিলেন।

প্ল্যাট্ফর্মের একপ্রাস্ত হইতে সেই "পল্টু" আর "শালা, কথনও "গনপং" আর 'রাস্কেল্', শ্রুত হইতে লাগিল! চার পাঁচ মিনিট টীংকার আর ছুটাছুটির পর ষ্টেসন-মান্টার মশাই হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিলেন—এথনি তারা আসছে 'সার্'।

মিষ্টার হার্ডী।—তারা কোথায়?

ষ্টেসন মাষ্টার।—একজন সান্ধ থে'তে বসেছে, আর রাস্কেল গণপৎ সান্ধ "ভিস্টেণ্ট-সিগ্নেলে" তার কে মেসো আছে সার, সেখানে দোন্তি দেখাতে গেছে। সব শালা বেইমান সান্।

মিষ্টার হার্ডী—অর্থাৎ তুমি কিছু করনি,—করতেও না। কিছ

# আনক্ষয়ী,দৰ্শন

আমি এই বদলুম,—দশ মিনিটের মধ্যে আমার এই young friend কে আমি বাড়ী পাঠাতে চাই।

স্ত্রীর—Beg your pardon Sir—শ্পি করবেন সার, আমি পাঁচ মিনিটের মধ্যে সব হাজির করচি সার্। বদ্মাইস বেটাদের টিকি দেখতে পাবার জো নেই সার্—আমাকে হাররাণ ক'রে মারলে। চোট্রা বেটা লক্ষণ-ভোজনে বসেছে।"—ইত্যাদি বলিতে বলিতে আবার ছুটিলেন।

একটু অন্তর্গা হইরা গাঙ্গুলী নশাই—সিগনেলার বাবুকে নিয়কণ্ঠে বলিলেন—"ওহে নেপেন, এ বাটা দেখচি যমের মত ঘাড়ে চাপলো, শালাকে চেন' ত'! তু'টো হরিকেন ভাই চট্ ক'রে জোগাড় করে রাথ, নইলে জান্ থাবে। উঃ আমি ত' আর পাচি না, (চীৎকার করিয়া) "ওরে পল্টু, ওরে শা—লা!" (নেপেনের প্রতি) এ কাঁচাথেগো দেবতা বাটা কোথা থেকে এক মড়াঞ্চে নবাবপুত্র সঙ্গে ক'রে এল,—তাঁর বাধা রোশনাই না হলে চলবে না,—বাবুর যেন শশুরবাড়ী, একটা জোটে না, তৃ-তুটো ল্যাম্প। একলা পেলে দেখতুম চল্তো কি না!—"ওরে পল্টু, তোমারা পিণ্ডী গোলা হ'ল রে ব্যাটা ? ওহে নেপেন—ব্যাটারা যে সাড়া দের না হে, শুলো না কি! আমি ত' দাড়াতে পারচি না। তুটো ল্যাম্প দ্যাথ বাবা—লক্ষীটি।

নেপেন বলিল—তেল যে নেই !

স্থে বিক্লত করিয়া) এত দিন কাজ কোরে, "তেল নেই।" এখানে তেল আবার থাকে করে? এথানেই যদি থাকবে ত' বাড়ীতে রাধার

# আমরা কি ও কে

কুঞ্জে জলবে কি । দাওনা দাদা জল চেলে পুরিয়ে, ওপরে মিনিট দশ-পনর জলবার মত তুপ'লা ছড়িয়ে দিলেই চের হবে। গো-খানেক পথ যাবার পর নিবে গেলে কি আর বাড়ীমুখো লোক ফেরে। এই বৃদ্ধিনে ব্রিচাকরি করতে এসেছ।

নেপেন।—হাঁা,—তারপর ফিরে এসে বদি ঐ কথা রিপোর্ট করে? গণপৎ বাাটা যে রকম জালিম লোক।

ঔসন-মাষ্টার।—হার্জী ব্যাটা 'সত্যি থাক'বে নাকি ? ওর নীল চোক ছটো দেখলে আমার বৃকে খিল্ ধরে ! বল' কি হে,—ও থাকবে !

এমন সময় মিষ্টার হার্ডী ডাকিলেন—"ষ্টেসন-মাষ্টার !"

স্তেসন-মাষ্টার।—ঐ নাও, ছুর্গা ছুর্গা,—( উচ্চ কর্চ্চে) Yes সা—র, চাকরি আর রইল না! নেপেন নীগ্গির নে ভাই,—কুলি ব্যাটাদের ডিব্লি উপুড় ক'রে কাজ মেরে ফাল।

এই সময় টেলিগ্রাফের শব্দ আসায় নেপেন বলিল,—"এখন কি করি বলুন '?"

ষ্টেসন-মাষ্টার বিরক্তির সহিত বলিলেন.—"কি করি কি আবার ? মরুক্সে ও টড়া-টকা,—বাঁচিত' সামলে নেব। ওর ত' আর ঘূদিও নেই লাখিও নেই, এ শালা বে ত'লেতেই ওক্তান, মহীরাবণের বাচ্চা। খোকোশ বাাটা আবার চাকরি থাবার কুস্তকর্ণ। রক্ষে কর্ দাদা, আর কথা কোদনি।—"ওরে পল্টু,—ও বাপ গণপং—জল্দি ল্যাম্প লেকে আওরে বাদু।" এই হাঁকিয়া,—মধুস্দন, মধুস্দন বলিতে বলিতে মিষ্টার হার্ডীর সম্মুখে হাজির হইয়া বলিলেন,—সব ready Sir "(সব ঠিক সার্)।"

# আনক্ষয়ী কুশ্ন

মিষ্টার হার্ডী।—তা ব্রেছি! Line clear পেরেছ, Late (দেরি)হরে যাচেছ, ঘণ্টা দাও।"

গাঙ্গুলি মশাই নিজেই ঘণ্টা দিতে ছুটিলেন,—্রিষ্টার হার্ডীর সন্মুখ হুইতে সরিয়া যাইতে পারিলেই বাঢ়েন।—

মিস্টার হার্ডী তথন দাড়াইয়া উঠিয়া সতীশের হাত ধরিয়া করমদ্ধন করিতে করিতে বলিলেন—দেখলে ত' তোমাদের দেশের লোকের—দেশের লোকের প্রতি টানের নমুনাটা! আমরা কিন্তু এই দব জীবই পছন্দ করি। এদের যা বলাই—বলে, আমাদের সাইকেল্থানাও নিজে বোয়ে গাড়ীতে ভূলে দেয়! এখন Good-bye—ভূমি নিশ্চিম্ভ থেক' আমি রাত সাড়ে দশটার মধ্যে তোমার বন্ধুকে বাড়ী পৌছে দেব'। পৌছান খবর না নিয়ে এখান থেকে নড়চি না।

সতীশ দিশী-লোকের সহক্ষে মিষ্টার হার্ডীর কথা ও নজির কষ্টের সহিত হজন করিতেছিল। স্থলতানের দিকে চাহিল্ল বলিল "কি বল ভান্না—এখন আমি যেতে পারি? তোমার সঙ্গে যেতেও আমার কোন আপত্তি নেই।"

যিষ্টার হাড়ী বলিলেন,—দে কি কথা! না—না, মিছি-মিছি তোমাকে আর কষ্ট দেওয়া কেন! আমি দে ভার নিয়েই ত' এতদ্ব এসেছি।

স্থলতান।—( সতীশের প্রতি ) "দাদা— মাপনার কাছে কিছু

বলতে আমার লজ্জা হয়, সাহস হয় না। সেলিনাকে যে বেদনা-মলিন
দেখতে হবে না, যা আমার হৃদয়ে চিরদিন একটি ক্ষতের মতই থাকত—
সে আপনার কুণায়। আপনার সহৃদয়তা, স্নেহশীলতা ও নির্ভীক সত্য-

# আমরা কি ও কে

নিষ্ঠাই—সকলকে আমার মত অযোগ্যের প্রতি সহায়ন্ত তিপনায়ণ করে দিয়েছে। আগনি এখন অনায়াসেই যেতে পারেন,—আপনি ত' আমাকে অসহার কৈলে যাচ্ছেন না।" এই বলিয়া স্থলতান হিন্দুদের প্রথামত সতীশের পদবৃলি গ্রহণ করিল। সতীশও তাহাকে বুকে চাপিয়া আলিয়ন করিল। উভয়েরই চক্ষু বাস্পাকুল হইয়া আদিল।

মিপ্তার হার্জী স্থলতানকে বলিলেন—"মনে কোর না আমি তোমার গুণ-সম্বন্ধ অন্ধ—তোমার কোমল প্রকৃতি, আর তোমার আদর্শ ভ্যীম্বেহ, আমাকে মুখ্ব করেছে। তোমার প্রকৃতিতে আমি Oriental (প্রাচ্যের) মাধুরী লক্ষ্য করেছি। কিন্তু সতীশ বাবু is a square man (চৌকোস লোক)"। পরে তিনি সতীশকে বলিলেন—"এইবার উঠে পড়'—দেরি হয়ে যাচ্চে—Good bye (মঙ্গল-বিদার)।"

সতীশ গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিল—"Yes—for the present (আজকের মত)। কিন্ধ আপনার কাছে আমার ছুইটি বিষয়ের তর্ক পাওনা রইল,—আপনার চাকরির কর্ত্তব্য আর নিজের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধারণার, আর আমাদের দেশী (চাকুরে) লোকের—দেশের লোকের প্রতি ব্যবহার সম্বন্ধে—" গাড়ী ছাড়িয়া দিল।

মিষ্টার হার্জী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—My Lord । তুমি ও-কথা হটো ভোলনি ! আমি জানি তুমি—unaparing (ছাড়বার পাত্র নও)।

সতীশ ( চলম্ভ গাড়ী হইতে )—"আজকের জন্মে টেসন-মাষ্টারকে কিছু বলবেন না ।"

# আনন্দময়ী দর্শন

মিষ্টার হার্জী—( ত্ব'পা ছুটিরা )— এটাই তোমাদের—weakness ( চরিত্রের ত্র্বলতা ) ; তোমরা রোগ পুরতে ভালবাস,— আছে। তাই হবে।"

তথনো পলটু ও গণপতের দেখা নাই। টেসন মাষ্টার ক্ষিপ্তের মত একবার এদিক, একবার ওদিক করিতেছেন, ও কুলিম্বের সপ্ত-পুরুষকে নানাবিধ উপহার দিতেছেন।

নেপেন একটি ভিব্নি হাতে করিয়া আসিতেছিল, তাহাকে পাইয়া হতাশের মত তাহার হাত ধরিয়া বসিয়া পড়িলেন,—"ভাইরে যা হয় করপে, কোথা থেকে যম এসে হাজির হল—আমার চাকরির দফা আজ গয়া হ'য়ে গেল! বিপদ্কালে কোন শালার দেখা নেই" বলিয়া কাঁদিয়া কেলিলেন।—"আমি এই কাশ বনে চুকলুম, বেটা ডাকে ত' বোলো—"লম্বা লম্বা চলচে,—আবার ছুটেচেন।"—"দয়া ক'রে সাপে খায় ত' বাঁচি,—এখন সে শালারাও কি ছোঁবে ?—উপকার হবে যে! গেরোয় ধরেছে কি না, তাই সেদিন মাগা আবার রোশনাই করে—মনসা পূজাে দিয়ে মরেচেন।"

নেপেন তাঁর ফাঁাকাশে মূর্ত্তি দেখিয়া ভীত হইয়ছিল, তাই তার হাসিটা দমিয়া গিয়াছিল। গাঙ্গুলী মহাশরের গায়ে হাত দিয়া ফাখে—সব রক্ত জল হইয়া গিয়াছে—গা যেন হিম! তিনি অত্যধিক nervous হইয়া পড়িয়াছিলেন। নেপেন তাঁকে সম্বর বাড়ী গিয়া একটু গরম ত্বধ খাইয়া শুইয়া পড়িতে জেদ্ করায়, তিনি হতাশ-কঠে কাঁদিয়া বলিলেন—"ত্বধ! দে আয় এবার নয় নেপেন, এবারকার মত ও-বেলা শেষ-তিনপো থেয়ে

## আমদ্ধাকি ও কে

নিছি। এখন ভাই এক-বাটি শেঁকো দাও ত' থেয়ে একেবারে নিশ্চিম্ভ হই ;—"বুধিটাকে" তুমি নিয়ে যেও নেপেন।"

নেপেন টিকিট রাব্কে দিরা তাঁহাকে কোরাটারে পাঠাইয়া দিল ও বলিল—"ভাববেন না, 'আমি নব ঠিক করচি।"

"আৰু ঠিক।" বলিতে বলিতে তিনি টিকিট-বাবুর সাহায্যে কোয়াটারে গিয়া খাটিয়া লইলেন।

দ্রেসন মাষ্টারের অবস্থাটা কাহারও কাহারও নিকট—বাড়াবাড়ি বলিয়া
মনে হওয়াই সন্থব ;—কিন্তু কিছুমাত্রও নয়। যেথানে চাকরি plus
(সঙ্গে সঙ্গে) নানাপ্রকার গলদ, সেথানে মিষ্টার হার্ডীর মত কড়া
অফিসারের (কর্মাচারীর) সমক্ষে ঐ অবস্থাই ঘটে। বিশেষতঃ মিষ্টার
হার্ডীর report বা recommendation (মন্তব্য) বগন বার্থ হয় না। এই
কারণে সকলেই ভাঁহাকে ওয় করিত ;—report ছাড়া ভাঁহার হাত-পাও
গ্র সচল ছিল। ভাঁহার কোপ-দৃষ্টিতে পড়িলে কাহারও বাঁচোয়া ছিল না।

গাড়ী ষ্টেদন ছাড়িয়া গেল—সতীশ চলিয়া গেল। বঞ্চীর জ্যোৎ**নাও** নিস্তাভ হইয়া আদিল। ষ্টেদন একপ্রকার লোক-শূক্ত হইয়া পড়ি**ল**।

মিষ্টার হার্ডী স্থলতানকে বলিলেন—"এইবার তোমার পালা", এবং
সেইপান হইতেই উচ্চ গঞ্জীর স্বরে—"পাল্টু—you গাণপাট্" বলিয়া
নৈশ অন্ধলার ভেদ করিয়া, যে শব্দ প্রেরণ করিলেন, দূর বৃক্ষরাজি ও
মাঠের বিপুল বক্ষ তাহা যেন সহিতে না পারিয়া, তৎক্ষণাৎ তাহা ফেরৎ
দিল ;—চতুর্দিক কাঁপিয়া উঠিল। সঙ্গে সঙ্গেই "ছভুব" বলিয়া পল্টু ও
গণপৎ সন্মুথেই স-সেলাম দেখা দিল, যেন মাটি ফুঁড়িয়া উঠিল!

# আনন্দময়ী দুৰ্শন

মিষ্টার হার্ডী তাহাদের হকুম করিলেন—"এই রাবুকো ঘর্ষ্ পউছাদেকর আও। বারা বাজেকে ভিতর আকে হামকো থবর দেনেসে হাম্ বক্সিদ্ দেগা। বাবু যো চিট্টি দেগা—লেভে আও— হাম্ ইহাঁই রহেগা।"

মিষ্টার হার্ভী স্থলতানকে নিজের একথানি কার্ড দিয়া বলিলেন— "ইহারা তোমার সহিত সন্থাবহার করিয়াছে কি না, কার্ডের অপর পৃষ্ঠায় লিখিয়া দত্তথং করিয়া এদের হাতেই ফেবং দিও। সেটা কিন্তু বাড়ী গৌছিয়া করিও, তার আগে নয়। Mind, they are vetern rogues (এরা পাকা বদুমাইদু।)

গণপং বলিল-"হজুর লালটেম্ মিলেগা।"

মিষ্টার হার্ডী—"আলবং" বলিয়া, সোজা ষ্টেসন-মাষ্টারের অফিসে ও বৃকিং অফিসে যে তুইটি ছরিকেন জলিতেছিল, তাহা স্বহস্তে তৃলিয়া লইয়া তাহাদের দিলেন।

পরে স্থলতানের হাতে হাত দিয়া, একটু নাড়িয়া বলিলেন,— Now—good-night my young friend,— God speed.

স্থলতান।—"আপনার সাহায্য আমি কথন ভূলতে পারব' না—" স্থলতান গভীর ক্রতজ্ঞতাপূর্ণ হৃদয়ে বিদায় লইয়া,গৃহাভিমূথে যাত্রা করিল। পরক্ষণেই শোনা গেল—গণপং গান ধরিয়াছে—

"বতা-দে স্থি--"

টেসন-মাষ্টার বাব্র তন্ধ লওলায়, নেপেন বলিল—"তাঁর লম্বা লম্বা দান্ত হচ্ছে।"

# আমরা কি ও কে

মনে মনে হাসিয়া সাহেব বলিলেন—"তুমি গিন্নে তাঁকে সেটা বন্দ করতে বল,—সেটার আর আব্দুক নেই। আদ্ধকের ফুটির আমি কোন নোটিশ্ই নেব' না, কিন্তু ভবিস্ততে কিছু পেলে স্কৃদ্ শুদ্ধ, আদায় হবে—সেটা ধেন মনে রাখেন।"

মিষ্টার হার্জী এইবার, নক্ষত্র-থচিত চন্দ্রাতপ-তলে একথানা চেয়ার টানিয়া আনিয়া উদাস তাবে বসিলেন। তাঁহার একমাত্র তমী দোফিয়ার কথা মনে পড়িল। দেড় বংসর হইল দোফিয়া তাঁহাকে পর পর তিনথানি পত্র লেখে, ও প্রত্যেক খানিতেই—ভারতের রমণীদের পোষাক পরিচ্ছদ ও অলক্ষারাদির, আর স্তর্জাহান ও তাজমহলের কটো পাঠাইয়া দিবার জন্ম, আগ্রহপূর্ণ অন্তরোধ জ্ঞানায়। তিনি—'মিছে কাজ' বলিয়া তাহা গ্রাহুই করেন নাই। আজ সেই বিশ্বত কথা বার বার্ তাঁহাকে আঘাত করিয়া পীড়া দিতে লাগিল। সোফিয়ার অভিমান-ভারাবনত চকুর মধ্যে, ভগ্রীছের অবমাননার নালিশ, তিনি আজ স্কম্পন্ত দেখিতে পাইলেন। অন্তমনত্ব হইবার আশার, টেলিগ্রাফ আফিসে চুকিয়া পকেট হইতে সেই-দিনকার 'ইংলিসম্যান' বাহির করিয়া পড়িতে বসিলেন।

এদিকে,—রাত্র ১১টার মধ্যেই,—পাঁচ-জাতের হৃদয়ের একই ুরি বাঁধা—সত্যকার সাড়াটি—ওড়নাগানিকে পূজার অর্ধারূপে যথাস্থানে শৌছাইয়া দিল।

সপ্তমীর প্রভাতে গ্রামন্থ সকলের "**আনস্কর্ণ মন্ত্রী দের্শন্**" বটিল।

# দেবী-মাহাত্ম্য

۵

নিবামপুর জাগগাটা ইংবাজি আমলের First Chapter এর জিনিস্,
—তাই আসপালের গ্রাম বা সহরগুলির অনেকটা অগ্রগামী; জনেক
সম্রান্ত সম্পতিশালী, আধা-সম্পতিশালীর বাস। আরেসের সামগ্রীগুলো
এই সব স্থানেই আড্ডা থোঁজে। তাই 'চা'টাও চট্ করে এথানে চলে
গিছলো। এথানে সকলেই একট্ উচ্চালে চলতে চাম।

ক্ষেত্তর বাব্যদের বৈঠক্ থেকে তাসের আড্ডা তেকে বথন প্রকৃষ্ণ উঠে। প'ড়ল'—তথন রাত প্রায় এগারটা। স্বদীরা সন্ধ নিলে; রান্তায় বেরিক্সে

# আমরা কি ও কে

বল্লে—শীতে কালিয়ে গিছি, চল, তোমার ওথানে এক কাপ্চা খেরে যাওয়া যাক।

প্রফুল বন্তানাণ মুখের কথাটা কেড়ে নিয়ে তোমরাই বলে কেল্লে।

একটু তকাৎ থেকে আওয়াজ এল,—"এ অন্নর্থানীটি কে!" সকলেই সোৎসাহে বলে উঠলো--গুড়ো না কি! আস্থন— আস্থন,—Wel-come।

থুড়ো—না বাবাজি, রাত হয়ে গেছে—তোমরাই বাও। অবিনাশ—ইস্, বেজায় স্ত্রৈণ হয়ে পড়চেন দেখচি—

খুড়ো—জৈন মত ধরতে হয়েছে যে বাবাজি। আর Cruelty to animals কেন? ওর প্রায়শ্চিতের পাতা যে পুঁথিতেও পাই না। সর্ব্বভূক্ ইংরেজ বাহাছর ও—কাঁকড়ার দাড়া ভাঙ্গাটা, দণ্ডবিধির বেড়াজালে ফেলে দিয়েছেন। তবু রক্ষে—যদি দয়া করে একটু কামড়ায়!

অবিনাশ—কেন ?

খুড়ো—সব পাপটা চাপে না—কিছু কর হয়। 'মধুলিপি'ও বল্চেন না— "নিরন্ত্র যে অরি,—

নহে রথীকুলপ্রথা আঘাতিতে ভারে।"

অবিনাশ—ও:, past all recovery, একদম ত্রারোগ্য!
প্রাক্তর—এখন আস্থন তো, তু ছিলিম গুড়ুক থেরে যেতেই হবে।
খুড়ো—ছোঁরাচ ধরতে পারে বাবাজি—

প্রাক্ত্র—সে তর রাথবেন না, আমাদের মিন্-মিনে মীনরাশি নর খুড়ো—এ সব সিংহরাশি।

খুড়ো---"স্ত্রী আচারে" বটে।

প্রফুল—এখন চলুন্ তো,—ত্'থানা গরম গরম কড়াই ওঁটির কচুরি থেয়েও যেতে হবে। ৬-সব বৈঠুকী-কথা বৈঠকে বৃদে' শোনা যাবে।

খুড়ো-তরের না কি ?

প্রাক্ত্র—কতক্ষণ লাগবে? তু'ছিলিম চলতে চলতেই এসে প'ডবে।

খডো—বাজার থেকে ?

প্রফুল—খুড়োর মাথা খারাপ হ'ল দেখচি! বাড়ীতে এদের কাজটা কি ?

খুড়ো—তা বটে। ওঁদের আবার কাজটা কি ? ওঁদের নিজের কাজ ত নেই-ই বটে।

বার-বাড়ীর দরজা ঠেল্তেই খুলে গেল। অবিনাশ আশ্চর্য হ'রে বল্লে—"এ কি রকম! এত রাত হয়েছে—দরজা থোলা! এটা ত' ভাল ব্যবস্থা নয় প্রফ্ল; এক হথার মধ্যে তিন্ তিন্ জারগায় চুরি হয়ে গেল—শোননি কি ?"

প্রফুল—শুনে ফল ? অবিনাশ—বুঝলুম না।

11/18

ইতিমধ্যেই বৈঠকথানায় আলো দেখা দিন।

"বৃদ্ধে এস,—এসে বলচি" বলেই প্রফুল্ল বাড়ীর মধ্যে চলে গেল।

রাত সাড়ে এগারটা,—পাড়া নিত্তন ; বাড়ীর মধ্য থেকে স্পষ্ট
শোনা গেল—প্রফুল্ল বলচে,—চট্ ক'রে থানকতক কড়াইশুঁটির কচুরি

স্থার পাঁচ কাপ চা বানিয়ে ফেল। অপেকার্রুত নীচু স্থুরে বলা হ'ল,—

# ভাামহা কি ও কে

আর তাওরাদার এক ছিলিম তামাক বৈঠকখানার দোরগোড়ায় রেখে এলেই আমি নিয়ে-নের অথন। এইটে আগে,—বুফলে ?

রমণী-কণ্ঠে শোনা গেল,—এত রাভিরে থুকী আর <u>বিভৃতি</u> এক-মুড়োয় গড়ে থাকবে,—তাদের কাছে যে কাকর থাকা দরকার।

প্রফুল্ল-খরে আলো ত জলচে।

রমণী সকাতরে বল্লেন—-যদি তর-টর পার—তুমি এক একবার দেখো—

প্রফুল্ল বিরক্ত হয়ে জবাব দিলে— স্নাচ্ছা, সে হবে এখন; তুমি চট্
করে নাও,—ভদরলোকদের দেরি করাতে পারব না। আর দেথ—
স্নামার তরে আজ আর আলাদা লুচি ভেজে কাজ নেই, ওই কচুরি
হলেই হবে।

প্রফ্লর রাত্রে লুচি থাওরা অভ্যাস; যত রাতই হ'ক সেটা গরম গরম ভেছে দিতে হয়। তাই রমণী বল্লেন,—সে কি হয়—তোমার তা হলে থাওয়াই হবে না। তোমার তবে তু'থানা লুচি ভেজে দিতে আমার আর কতকণ লাগবে।

তা যা হয় কর'—আর অমনি গোটাকুড়িক পান সেজে, গড়গড়াব সঙ্গে রেখে এসো—বলতে বলতে প্রফুল্ল বেরিয়ে এলো। "হল ব'লে" বল্তে বল্তে প্রফুল্ল বৈঠকথানায় প্রবেশ করেই টেবিলের ওপর থেকে একজোড়া ঝক্ঝকে তাস মাইফেলের মাঝধানে ফেলে দিয়ে বল্লে—ততক্ষণ ডু'হাত চলুক্।"

কুমূদ বল্লে,—"বা:—দেখি দেখি, এ জিনিস কোথা থেকে জোগাড় করলে,—বেঙ্গল কাবে থেকে বুঝি ?

খুড়ো বল্লেন,—মেকিঞ্জি-লায়েল্ বজার থাকুক, প্রাক্লর অভাব কি ! মার্কাটা দেখেছ—বাজের ওপর ঘুঘু ব'লে—ভারি rare ( হুর্লভ ) জিনিস্, আবার তেম্নি প্রমন্ত ! প্যারিসের পণ্ডিতেরা ওর নামকরণ করেছিলেন—"রমণী-নিগ্রহ" ! বড়লোকের বৈঠকথানাতেই ওঁর বাস ;— বাবাজীর সময় ভাল।

"থুড়ো এইবার খুল্চেন" ব'লে, প্রফুল্ল একথানা তাস ভুলে নিয়ে, খুড়োর সামনে এগিয়ে ধরে বল্লে—একবার গ্লেভটা ( মফণতাটা ) দেখুন।

খুড়ো,—ও আর দেখাতে হবে না বাবাজি,—আমার কপালের চেয়েও গ্লেন্ডটা বেশি দেখচি—কোথাও কিছু ঠেক্ থায় না—ছোঁবার আগেই পিছলে বায়।

উপেন তাসাতে গিয়ে, তাসগুলো বৈঠকথানা-ময় ছড়িয়ে গেল। খুড়ো বল্লেন,—জিনিস্ বটে! বোধ হয় ভিজিয়ে থ্যালে। উপেনকে "জানোয়ারটা" ব'লে, কুমুদ কুড়ুতে লেগে গেল।

#### আমন্ত্রা কি ও কে

"ওঃ" ব'লেই প্রকুল ভেতরদিকের দোরটা গুলে তাওয়াদার গুড়ুক সহিত গড়গড়াটা আর রূপোর পানের ডিপে, আসরে হাজির করে দিলে।

খুড়ো বল্লেন,—ি বি-মাগী এত রাত অব্ধি রয়েছে না কি ! সাধে বলেছি—প্রকল্পর সময় ভাল !

প্রফুল,—ঝি আবার কোথায় দেখলেন! সে-বেটি বেলাবেলি সন্ধ্যে জেলেই—নিজের আলো নিবিয়ে দেয়!

খুড়ো,—তুমি ত বাবাজি বৈঠকে বদে',—তবে তামাক্ সাজলে কে?

প্রকুল,—কেন—আর কেউ সাজতে পারেনা নাকি! সাধে বলেচি—থুড়োর মাথা থারাপ হ'তে আরম্ভ হয়েছে।

খুড়ো,—সম্প্রতি অনেকের মুখেই ওই কথাটা গুনচি। আনল এই যে,—মাুখাটা তাহলে আগে ভাল ছিল। দেখচি নিজে সেটা না ধরতে পেরে—ছেলেবেলা থেকে কত ভাল জিনিসই খুইয়ে এসেছি!

উপেন,—তার আর ভূল নেই খুড়ো,—হাতী যদি নিজের দেহট' দেখতে পেত—তা'হলে—

খুড়ো বাধা'দে বল্লেন,—ঐ "ভাহলে'টা আর ভেকে বলতে ২বে না বাবাজি;—মান্ত্র্য আর্সি তরের করে দেশের অতিকার ছেলেগুলোর কি উপকারই করে দিয়েছে—

উপেন ছিল স্থূলকার। একটা বড় রকমের হাসি পড়ে গেল। তরকটা মিলিয়ে এলে, অবিনাশ বল্লে,—কথাটা ভূলেই গিছলুম,—হাাহে প্রাফুল্ল, তথন জিজ্জেন করলুম—এত রাত পর্যান্ত সদর দোরটা অমন

#### দেবী-মাহাস্থ্য

থোলা রয়েছে, অথচ চারদিকে চোরের উপদ্রব চলেছে,—শোননি কি ? ভূমি বললে—'শুনে ফল'! তার মানে কি ?

থুড়ো,—এক লাথিতে, আঁা,—মায়ের ত্বধ থেয়েছিলে বটে ! তার পর ?

প্রফুল,—দেখি, লাষ্ঠান নিয়ে ছুটে আসচেন! খুকিটে চিল চেঁচাচেচ ;—বরদান্ত করতে পারলুম না,—লাষ্ঠানটা ছিনিয়ে নিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলুম।

খুড়ো,—আমিও ঠিক্ তাই ভাবছিলুম,—ও সময়ে ও-ছাড়া আর কিছু আসতেই পারে না,—btও করে না। আমি নিজে না পারকেও, তোমাকে তুষ্তে পারি না। দাব থাকা চাই বই কি! তা নয় ত' স্ত্রী পুরুষে প্রভেদ থাকে কোখায়!

প্রফুল,—শুরুন,—তার পর সাড়ে তিন মাস হয়ে গেল,—আজো দোরের খিল্টে হ'ল না ় সেটাও কি আমার কাজ ?

খুড়ো,—ভূমি যে অবাক্ করলে বাবাজি! ভূমিই ভাঙ্বে আবার সারাভেও হবে তোমাকেই! তাহ'লে ত' বার অস্থা তাকেই ভাক্তার ডাকতে—তাকেই ওষ্ধ আনতে বৈতে হয়! এ' ত সংসার নয়, এ যে শাঁধের করাত। তোমার ত তা'হলে বাঁচোয়া নেই দেখচি!

অবিনাশ-ও জাতই ঐ রকম।

#### ভামরা কি ও কে

খুড়ো,—তাইত !—আচ্ছা, অতবড় ছেলে—সেটা করে কি ? নেন্টো ছ'বছরের হ'ল না ! এই ত' মূচীপাড়ার পালেই শুপে ছুতরের ঘর,—বড় জোর দেড়-পো পথ। সদর রাস্তার ওপরেই,—এত' তয় কিসের ! বউ-মা নিজে যেতেও ত' পারেন—

প্রফুল্ল,—অদেষ্ট পুড়ো—অদেষ্ট; টাকা রোজগারও কোরব,' আবার ছতোর খু<sup>°</sup> জতেও ছুটবো—

থুজো,—মজা মন্দ নয়! না, তা আমি নিজে ধাই হই, এতে সায় দিতে পারি না বাবাজি।

প্রকুল,—সব ত' শোনেন নি,—সেদিন গরুটো থানায় গিছলো, আমি না ছাড়িয়ে আনলে ত' আসবে না! চুলোয় থাক্—নিলেম হয়ে গেছে, বেঁচেছি!

খুড়ো,—বল' কি—অমন পোষা গরুটো নাহক অক্তের গর্ভে গেল। ছু'পা গিয়ে থালাস্ ক'রে আনতেও কি হু' ছেলের মা'র ভয়! থানার লোকেরা যে আমাদের রক্ষক,—এটাও কি এতদিনে বোঝেন নি!

উপেন,—দোরের খিল্টে করিয়ে নিতে ধারা পারে না, তারা গরু ছাডাতে বাবে—

প্রকুল,—চুলোয় যাক্—চোরে নে' যায়, ওরই যাবে,—রাথতে পারে ওরই থাকবে—ও সব আর আমি ভাবি না।

খুড়ো,—বেশ করেছ, আমিও ঐ ব্যবস্থা দিতে বাচ্ছিলাম। তা না ত' ও-জাত জব্দ হবে না বাবাজি।

কুমুদ,—বলচেন বটে,—কিন্তু ও-জাতটিকে বাগাতে ভীমার্জ্জ্নও পারেন নি।

#### দেবী-মাহাত্ম্য

খুড়ো,—ও কথা আমি মানি না। তারা লেখাপড়া শিখলে কবে বাবা! ওঁদের প্রোকেনার ছিলেন ত' গেই ছ্'ধের-কাঙাল দ্রোণাচার্য। সারা নঙা ভারতগানা ছুঁড়ে একখানা Row's Hintsএর থোঁজ মেলে না! উচ্চশিক্ষা না পেলে হবে কেন? তোমরা সেটা পেয়েছ,—তোমরা কেন হ'টুবে; লেগে থাকলেই পারবে,—শনৈঃ পর্বত লক্ষ্মন্।

কুমুদ,—পারচি কই খুড়ো! এই ত' গেল-রবিবারের কথা,—
নিতাইদের বৈঠকে পাশা চলছিল,—কি জমেই ছিল! তিন চার কাপ,
চা'ও চলে গেল—

খুড়ো,—তা চলবে না,—ওটা হ'ল ভদ্রলোকের বাড়ী! তারপর ? কুমুদ,—নে ছেড়ে কি ওঠা যায়—

খুড়ো,—উঠতে বলে কে! ওঠবার কথা ত' কোথাও নেই,—
মহাতারতে ত' তার দরাজ ব্যবহা রয়েছে। তবে শুধু মূর্ধের মত থেললেই
হয় না,—আধ্যাত্মিক উদ্দেশ্য থাকা চাই। পাওবদের পাঁচ ভাইয়ের
মধ্যে একটু বৃদ্ধি ধরতেন বড়টি—তাই ও-জাতকে বিদেয় করবার সহজ্ঞ
উপায় থেলার মধ্যেই খুঁজে নিছলেন,—আর তা ক'রে তবে উঠেছিলেন।
তোমরা পথ থাকতে অন্ধ। হিহুঁ শাস্ত্র ত' পথ বতিলাতে বাকি রাথেন
নি; moral courage চাই বাবাজি, মরেল্ করেজ, চাই!

উপেন,—খুড়োর মাথা বটে !

খুড়ো,—এই যে বাবা একটু আগে মাথা বিগড়েচে ব'লে দমিয়ে দিছলে, যাক্—Paradise regained! তার পর ?

কুমুদ,—বাড়ী এলুম—স'হুটো! বড় গরম বোধ হ'তে লাগলো! ছেলে-মেরেগুলো—বিট্কেল্ চেঁচাচেটে! মেরেগুলোকে অন্নপূর্ণার ভোত্র

#### আমৱা কি ও কে

শেখান হয়েছ কি না—ভারির স্থর ভূলেছে। ভোলাটা আলাউদ্দীন্ খিল্জির কুলুজি নিরে থই ভাজ চে—পাড়া মাথার করেছে! লোক বাড়ী আসে ঠাণ্ডা হবার জন্তে;—সর্ব্বদরীর জলে গেল। এক দাব্ডিতে সব থানিয়ে দিয়ে, মিনিটাকে জিজ্ঞেদ করলুম—"তোর মা কোথার?" বল্লে—"ত্টো বেজে গেল দেখে, তাড়াতাড়ি প্জোটা সেরে নিতে বদেছেন; ভূমি এলে, আমাকে তৈল দিতে বলেচেন; কি তেল মাথবে বাবা—ফূলেলা না জবাকুস্থম আনবো?" সামলে বল্ল্ম—শাগগির আস্তেবল্ আগে,—একটু পা টিপে দিক; ঠাণ্ডা না হয়ে নাইতে পারব না। মেয়েটা ফিরে এসে বল্লে কি না—"মা বল্লেন্, আর ছ'মিনিট্,—প্রণামটা সেরেই যান্ডি।" আমি ততক্ষণ পা টিপে দিচি বাবা।" এই ব'লে এপ্ডভেই—ঠাশ, করে এক চড় বিসিয়ে দিয়েই বেরিয়ে পড়লুম। মেয়েটা কাঁদতে কাঁদতে ভাকতে লাগলো—বাবা বেও না—মা এসেছেন, —এত বেলায় বেও না বাবা—

খুড়ো,—ফেরনি ত ?

কুমুদ,--সে বান্দাই নই !

খুড়ো,--আমার বরাবরই ধারণা-তোমাতে পদার্থ আছে।

কুমুদ,—তারপর কিন্তু মেয়েটার তরে—

খুড়ো,—Never mind,— ওই গুলো হল weakness; এথন থেকে পাকানো চাই হে। কোন জেগুয়ারের হাতে পড়বেই ত'। তাঁর বাপ নেবেন খুন্ আর তিনি নেবেন জান্;—না পাক্লে প্রাণ বাঁচ্বে কিনে?

প্রফুল—খুড়ো এইবার "মহং" হলেন দেখচি ক্রমশঃ মিষ্টিক্ হচ্চেন, "ক্লেগুয়ার" আবার কি ?

#### ্দেবী-মাহাত্ম্য

খুড়ো,—ঐ যে কি ব'লে, কুমুদ যা হে,— গ্রাজ্রেট্— গ্রাজ্রেট্ !

একটা হাসির মধ্যে কথাটা চাপা প'ড়ে গেল। আঘাতটা কিন্তু
কুমুদকে লেগেছিল, সে উত্তেজিত হয়ে প্রশ্ন করলে—আপনাদেরি শাস্ত্রে
বলে না—স্ত্রীলোকের স্বামীই দেবতা?

থুড়ো,—বলে বইকি বাবাজি; তবে যুগ-ধর্মাও আছে কিনা, সেটা মান ত ? সবই এখন বাড় মুখো (Progressive)। দেখ না—
আগে ছিলেন নবগ্রহ,—পরে প্রচুর প্রমাণ সহিত জামাতারা দশমের
দাবী করেচেন; পঞ্চত—এখন ভূতের আড্ডায় দাঁড়াচেচ; "নবধা
কুল-লক্ষণম্" এখন শতধার অগ্রসর। পূর্কের চেয়ে বেড়ে চলেছে
সবই—কমচে কেবল স্থা। দেবতাদের রকমও বেড়েছে বাবাজি,—
এখন প্রীলোকের স্বামী শুধু দেবতাই নেই,—অপদেবতা, উপদেবতা,
কাচাখেগো দেবতাও বটেন! খুঁৎ হলেই বাড় ভাতেন! সদাই
ভাগ্রত!

সকলে হাসিমুখে শুনলেও কথাটার মধ্যে জালা ছিল; অবিনাশ বলে উঠলো,—এমব ত' এক তরফা ডিক্রী,—দেবীদের কাজটা শুনি?

খুড়ো,—এক কথায়,—পেট-ভাতায় নিরেট বিশ ঘণ্টা দাসী-বৃত্তি, অর্থাৎ সকলকে থাইয়ে যদি বাচে সেইটাই আহাবের Scale (মাপ)। নীববে দোষ বহনের ভাঙা কুলো, আর স্বামীদের আত্মরক্ষার শিখণ্ডী হয়ে থাকা।

অবিনাশ,--অর্থাৎ ?

খুড়ো,—অর্থাৎ—সব দোষই তাঁর। দেবতারা যথন ছ'পয়সা আনেন, আর লুচি হালুয়া—পোলাও কালিয়া চলে, তথন সেটা নিজেদের

#### আমন্ত্রা কি ও কে

কৃতিত্ব আর বিভা-বৃদ্ধির স্থফল; যথন অভাব, তথন—পরিবার আগোছানে—লন্ধীছাড়া! অর্থাৎটা এই সব।

উপেন,—টাকা রাখতে কেউ বারণ করে না কি !

খুড়ো,—এইবার ঠকিয়েছ বাবাজি। যা'তা ব'লে অধর্ম বাড়াতে পারব না,—এইটে তাঁদের খুব দোষ, এ স্বীকার করতেই হবে। আমিও ভাবছিল্ম—রোজগার ত' কেউ কম কর না— কেউ ৮০, কেউ ১০০, এই মুটো মুটো টাকা আনচো, অথচ দরকারে পাবে না!—থরচটা কি ? রোজ ৩।৪ টাকাই হোক, কোনদিন না হয় ৫।৭ হ'ল। ফি মাসে ত' আর জুতো জামা কিনতে হয়না,—গড়ে, ১০, টাকা মাস ধরলেই ঢের। তাতেও যদি টাকা না রাখতে পারেন, তার আর জ্বাব নেই।

অবিনাশ,--খুড়ো হিসেবের বাঘ দেখছি !

খুড়ো,—কেন বাবাজি, ভুল করলুম নাকি ?

প্রফুল,—কেন ওসব শুনচো,—পরিবার সম্বন্ধে ওঁর একটু weakness আছে।

কুমুদ,—একটু !

উপেন,—বিলক্ষণ! 'ক্যাওটো' বলতে পার।

প্রমূল,—আচ্ছা,—কেন বলুন ত' খুড়ো,—ও জাতটা কি এজই ছম্মাণ্য ?

খুড়ো,—তোমরা বুঝবে না প্রফুল্ল, আমার গেলে ত আর হবে না।
তোমাদের 'ডিগ্রির' ডোবার অনেকেই স-দক্ষিণা দেবী বিসর্জন দিতে
ছুট্বে; আর আমার একটা ঝি জোটে ত' তার fee ভুটবে না।
বাড়ীতে শরতানের ঝাঁক চবিবশ ঘণ্টাই বর্গীর হালাম চালাচ্চে—সামলাবে

কে বলো! আর দিনরাত নিজের মুথ বুজে, আর-সবার মুথ থোলবার ব্যবহা করবেই বা কে বাবাজি! এই দেথই না—এই তিন পোর রাতে, কোন্ মাসীর-মার কুট্ম্ দেবতাদের জল্ঞে কড়াইশুঁটির কচুরি ভাজতে বসেছেন! তবে ছঃথ করতে পার বটে,—এত স্থবিধতেও পরসা রাথতে পারেন না। ব্যান্ধ রয়েছে, সেভিং ব্যান্ধ রয়েছে, ছুপা গিরে কেবল রেথে আসা। ভাবলে বভ ছঃথ হয় বাবাজি।

অবিনাশ,—না রাথেন নিজেই ভ্গবেন, after me the deluge.
থড়ো,—তাত' বটেই, শাস্ত্রই বলচেন—সম্বন্ধ জীবনাবধি। ঠিকুজি
দেখিয়েছ ত ?

অবিনাশ,—এ আবার কি ঠিকুজি দেখিয়ে জানতে হয়!

খুড়ো,—তা কটে.—ওটা আমাবই তৃল হয়েছে বাবাজি। যারা তৃতীয় প্রহরে মুখে সেবেফ একটু জল দেয়,—যাদের থাওয়া না থাওয়ার গোঁজ নেবার কেউ নেই, যারা ১০৪ ডিগ্রি জরেও ছবেলা থেজমং থাটে,—রেঁগেও থাওয়ায়, য়াদের কোথাও অস্ত্রথের অবদরই নেই,—থাটুনী, আর হকুম তামিলেই সর্বাঙ্গ ভরা, তারা মরবার সময় পাবে কথন! ঠিক-ই ত,—ঠিকুজি দেখতে হবে কেন? লাইফ-ইন্সিয়োর করনি ত'?

অবিনাশ,—রাম করে।
থড়ো,—বাঃ—কি শাস্তি! বেড়ে আছ বাবাজি!
প্রকৃত্ত,—কিন্তু আপনার নাকি একটা আছে ?

গুড়ো— সামার কথা ছেড়ে দাও বাবাজি,—না মনিখ্রি, না জন্ধ। ঘরে একপাল কাল-ভৈরব,—শেষ পেটের জালায় তোমাদেরি ঘরে সিদ

#### আঁমরা কি ও কে

দেবে যে,—আর তোমাদের খৃড়ি, কোথাও শাদন, বাদন আর রন্ধন নিয়ে শিবপুজার স্থুখভোগ করবেন।

উপেন,—দেখচো, খূড়ো কতটা কাহিল !

অবিনাশ, -- আসল 'কন্সারাশি'।

পুড়ো,— প্রদূর—"মেষ রাশি" বলে ভূলটা স্থধরে দাও। কিন্তু বাবাজি, চল্লিশ বছর আগে আমার এ অপবাদ ছিল না।

প্রফুল্ল,—এখন বরসটা কত খুড়ো ?

খুড়ো,—পিসিমার হিসেবে ১৮।১৯, ঠিকুজিতে দেখি ৩৬, কোন্টা ঠিক—কি করে বোলবো। গুরুজনের কথার অবিশ্বাসও করতে পারি না! তবে আমার এমনটা হবার কারণ,—আমার শুনুরবাড়ীর তরফ থেকে ওম্ধ করেছিল, তার প্রমাণও পিসিমা পেয়েছিলেন। জানই ত বাবাজি, আমাদের সংসার বরাবরই একটানা শুচ্ছল, বিবাহটাও হরে গেল একদম্ খাটি সমান ঘরে! তারাও বেমন বসন্তকালের জন্মে হা ক'রে থাকে,—আমরাও তাই।

প্রকৃল,—কেন ?

খুড়ো,—কোকিলের ডাক শোনবার তরেও নয়,—দক্ষিণে হাওয় পাওয়ার জন্তেও নয়,—শজ্নে থাঁড়ার জন্তে বাবাজি; তাতে মাস গুই বেশ কেটে বায় কিনা,—তোমাদের মোঘ-কাটা থাঁড়ায় দিন কাটে না বাবাজি। 'বসন্তে ভ্রমণং পথাং' এই শাস্ত্রবাক্য রক্ষা করতে শশুরবাড়ী গিয়ে পড়ি। দেখি, সেপায় বেদান্ত আয়ত্ত করবার কি স্থব্যবস্থাই হয়ে রয়েছে,—যা দেখি, সর্ব্বেট একমেবাদ্বিতীয়ম্। স্ত্তো, ছেঁচ্কি, ছাঁচ্ডা, ঝোল অম্বল—ডাঁটার ভেঁড়ে-সেলাই। অবস্থার ক্রপায়

অভ্যাস গুরস্ত ছিল,—সাদরে সাপ্টে নিল্ম। অভাবে, ছিব্ড়ে ফেলার বদ-অভ্যাস কমিনকালে ছিল না। কিছু বাড়ী ফিরে তার ফুট ধ'বল। পাঁচু ডাক্তার সামলে দিলে, কিছু পিসিমার সঙ্গে তাঁর মতের মিল হলনা। বামাল পেয়ে ডাক্তার ঠিক করলেন—বদহজম; পিসিমা বল্লেন—ও-গুলো ওম্বের শেকড়। এখন দেখচি পিসিমাই 'রাইট্!' তা না ত' পুরুষসিংহের এ দশা দাঁড়াবে কেন। বৃঝি সব বাবাজি, কিছু কাজের বেলায় সেই শেকড়ে আটকায়। তা না হ'লে সেদিন,—থাক্—তোমরা আবার কি ব'লবে—

প্রফুল,—না খুড়ো বল্তেই হবে,—তাতে আর হয়েছে কি।
খুড়ো,—কথাটা কিছুই নয় ;—জানই ত'—আমাদের বিনোদ
বাবুরও আজকাল সময় ভাল,—ইষ্টাকিন্ পোরে পাইখানায় যায় ; সন্ধ্যে
বেলায় বৈঠকে দশজন আসে, বিশ কাপ্ চা, বিশ ছিলিম তামাক, ৬০

থিলি পান, এন্তার চলে। আমাদের এক পাঁচিলেই বাস। তাঁর বৈঠকথানা সদর রাস্তার ওপরেই—

কুমূদ,—ফত বোঝাতে হবে না—আমরাই ত'তার daily passenger…

খুড়ো,—বটে ! শুনলাম, দিন পনের থেকে বিনোদের পরিবারের বিকেল হলেই মাথা ধরে আর ঘুস্যুসে জর হয়। ওটা অবশু শোনবার কথা নয়;—মেয়ে মাছুষের অস্ত্রথ কবে হয়, কবে বায়—পুরুষদের সে গোঁজ বাথতে গোলে আর সংসার চলে না, কারণ—সত্যিই চলে না! সে দিকটায় চোথ বোজাই সমীচীন!

প্রফুল, - - ব্যাপাবন কি ?

#### আমরা কি ও কে

খুড়ো,—উতলা হবার মত' কিছু নয় বাবাজি! গত রবিবার তিনটের পর আমার স্বভী-বাগের বেডা বেঁধে এসে, নিজের কামরার তামাক সাজতে বদেছি, বান্ধণী দাওয়ায় ব'সে বড়ি তুলছেন, অপর একটি স্ত্রীকণ্ঠ কাপে এলো। তিনি অতি কুষ্ঠিতভাবে বলচেন,—"দিদি, দয়া করে তোমার ক্যান্ডোকে যদি আমার একটি কাজ ক'রে দিতে বলো। আজ ক'দিন বাড়ী ঢুকেই একবার ক'রে শোনান—বৈঠকপানার বা'বদিকের চাতালটা যে বড়ই অপরিষ্কার হয়ে রয়েছে—দেশ-শুদ্ধ, লোক দেখে যাচছ। কোন দিন বলেন,—রাস্তা থেকে দেখলে ছোট-লোকের বাড়ী ব'লে মনে হয়। একদিন বললেন—ভদুলোকেন আসেন— লজ্জার ম'রে থাকতে হয়। সে দিন বললেন,—কি পাপই করেছি— এ নরক বাস আর যুচলো না! আজ তু'দিন সদর দিয়ে না এসে থিড়কী দিয়ে বাড়ী আসেন, মনও খুব ভার ভার, অকারণেই চোটে ওঠেন। কাল বললেন—"সোমবার থেকে 'মেদে' থাকবো ঠিক করেচি: কালকের রাতটা দ্যা করে উদ্ধার ক'রে দাও,—থাঁরা আজও এই ম্যাথরের বাড়ী আসেন, তাঁদের চারটি পোলাও আর মাংস থাইয়ে ছটি নিয়ে বাঁচি।--"

এই ব'লে বিনোদ বাব্র স্ত্রী কাঁদতে কাঁদতে বললেন,—এই অর-গারে যদি ১৫1১৬ দিন পাঁচটা ঘর, গোয়াল, উঠোন, বাসন—সব পরিকার রাথতে পারি ত' ১০ হাত চাতালটা ঝাঁট দেওয়াই কি পারি না! সদর রাভার ওপর বাড়ী,—সাম্নে হ'রে স্থাক্রার দোকানে রাতদিন ভদলোকের ভিড়, দিনের বেলা বেকই কি ক'রে। সদ্ধো না হতেই বৈঠকে ওঁর বন্ধুরা আসেন—১২টা রাতে থেলা ভাঙে। তারপর

## দেবী-মাহাস্থ্য

ওঁকে খাইরে সব সারতে দেড়টা বেজে যায়,—তথন একলাটি রাস্তার ওপর বেতে ভয় করে দিদি। আবার ভোর শাঁচটা না বাজতে ৫।৭ জন চা থেতে আসেন। এখন আমি কি করি বল দিদি! আমি কি বুঝচি না— এত কথা, এত কাণ্ড, কেবল ওই র'কটুকু ঝাঁট দিতে পারিনি ব'লে।

ব্রাহ্মণী বল্লেন,—কি এমন বড় কাজটা, ছ'মিনিটও ত' লাগে না ! ৬-টুকু তাঁর নিজে ক'রে নিলে কি হয় ! এর তরে এত পর্ব্ব,—ছ'সপ্তা ধরে উল্টো পাক্ ! কি অধর্ম !

বিনোদ বাবুর স্ত্রী চোথ মুছতে মুছতে বল্লেন,—আমার উপায় থাকলে ওঁকে ব'লতে হবে কেন। গেল বছর নগর-সংকীর্তন দেখতে বৈঠকথানার জানলায় এসে দাঁড়িয়েছিলুম। তাতে আমার আর কি বাকিটে ছিল,—সবই জান ত' দিদি। এখন তুমি না বাঁচালে—আমার যে কি অদৃষ্টে আছে জানি না," ব'লে কাঁদতে লাগলেন। ব্রাহ্মনী তাঁকে সাত্রনা দিয়ে বললেন,—আমি একুণি ক্ষেন্তিকে পাঠিয়ে দিচিচ বোন; এ আবার একটা বড় কাজ না কি!

বিনোদ বাব্র স্ত্রী বললেন,—বন্ধুদের বোলতে বেরিয়েছেন, বেশী দেরি নাও হতে পারে—তাই আমার তাড়া; আমি আর দাড়াব না দিদি,—বল্তে বল্তে ক্রত চলে গেলেন।

আমি ঘরে ব'সে টিকেয় ফুঁ দিতে দিতে শুন্ছিলুম। কথন ঘে ফুঁ বন্ধ হয়ে গেছে জানি না; দেখি, তামাক পুড়ে—সব নিবে ছাই! ফেলেরেথে উঠলুম। কেন্তি শজনে ফুলের সন্ধানে বেরিয়েছে—কথন ফিরবে ঠিক্ নেই। ঝাঁটাগাছটা নে বেরুলুম। ব্রাহ্মণী বললেন,—কোথা যাও? বললুম,—আস্চি।

#### আমরা কি ও কে

গিয়ে দেখি, রকের ওপর—তামাকের গুল আর ছাই, নিগারেটের শেষটা, দেশালায়ের কাটি, পানের ছিব্ডে। ত্'আঁচড়েই সাফ হয়ে গেল হ'মিনিটও লাগলো না। সেগুলো যথাস্থানে ফেলে দিয়ে ফিরে এলুম। তামাক সাজতে সাজতে ভাবতে লাগল্ম,—আছো, এতে বিনোদের আট্কাচ্ছিল কোন্থানটায়! করলে ত' মনটা প্রকুল্লই হয়; তবে—না ক'রে এতটা কই, এতটা অশান্তি ভোগ করবার কারণ কি?

কুমুদ,—আপনি সেটা ব্রাবেন না থুড়ো—

খুড়ো,—না বাবাঞ্জি,—পাষ্চি আর কই। এতে থারাপ ত কিছু খুঁজে পাচিছ না; বরং (অক্টের হলেও) কোরে বেশ একটু আনন্দই পেলুম।

উপেন,—সকলেরি মান-সম্রম ব'লে একটা দরকারি জিনিষ আছে,—সেটা গরীব তুঃধীরাও বজায় রেখে চলতে চায়।

খুড়ো,—বটে! কেবল স্ত্রীলোকের বৃদ্ধি সেটা নেই, বা থাকা উচিত নর? তোমাদের গুরুরা এমন কথা কোথাও বলেচেন কি? তাঁদের ত বোড়া টওলাতে, বাগান কোপাতে, পত্নীর বৃটের তলার হাল দিয়ে গাড়ী চড়াতে দেখেচি বাবাজি।

প্রকৃর,-That's another thing.

খুড়ো,—তা হলেই বাঁচি। যা হক্ বাবাজি ভাবতে লাগলুম,— চৌধুরী মশাই তবে কোন্নজীরে দেদিন ব'লে ফেল্লেন,—Your hand is never the worse for doing your own work. There was never a nation great until it came to the knowledge that it had nowhere in the world কৈ go to for help—বোধ হয় except to wife কথাটা চেপে গিছলেন।

অবিনাশ, --আরে বাস্--- Bravo ! কে বলে---

খুড়ো,—না বাবাজি—দে অপবাদ দিও না; বেণী মাষ্টার মানে ব্ঝিয়ে দিছলেন, আমার ওই মুখন্তটুকুই দাবী। যা হোক বাবাজি, দেদিন গুড়ুকে অভদা প'ড়েছিল, তামাক খাওয়া আর হরনি। ধরানো টিকেখানায় তু'ফোটা চথের জল পড়ে' ছঁটাক্ কোরে ওঠে। ব্রাহ্মণী বলে উঠলেন,—"এখন আবার রায়াযরে ঢুক্লে কেন? ওই ক'খানা কুমড়ো ভাজ তে, এখনি আধ-পলা তেল চেলে বদুবে।"

কুমুদ,—তা হ'লে ও-কাজও—

খুড়ো,—তা করতে হয় বই কি,—দরকার হ'লেই করতে হয় বাবাজি; তানা হ'লে ছুঃথের ভাত মুথে উঠবে কেন! করতে কি ছায়,—ঐ Co-operationএর যৌথ-জারির বিশ্বাস-টুকুতেই যে তার স্থথ—

হঠাৎ ছেকল-নাড়ার শব্দ হওয়ায়, প্রফুল অন্দরের দিকের দোরটি খুলতেই, তু'থাল গরম গরম কচুরি, এক রেকাবী হাল্লা এগিয়ে এলো। সঙ্গে সঙ্গে গাঁচ কাপ্ চা, তার পরই তাওয়াদার তামাকের অুগন্ধ!

খুড়ো চা পান না, একটু উঁচু গলায় বল্লেন্,—ছু'চার থানা আলাদা ক'বে রেথ মা। নারায়ণকে দেবার ক্ষমতা হয় না, তোমাদের কল্যাণে আজ তাঁকে নিবেদন ক'বে প্রসাদ পাব।

#### আমরা কি ও কে

প্রফুল,—দে কি! এখন খাবেন না!

খুড়ো,—না বাবাজি। নতুন জিনিসটে যদি তোমাদের কল্যাণে জুটলো, বাড়ীতে নারায়ণ রয়েছেন, তাঁকে দিয়ে—

প্রফুল,—তাইত, মিছে এতটা কন্ত দিলুম—

থ্ড়ো,—তুমি দাওনি বাবাজি, আমি ইচ্ছে করেই নিলুম,—তা না ত' তোমাদের তাড়ান্য—এমন পরিপাটি জিনিস্ তরের হ'ত না,— ও-গুলোর সঙ্গে মারেরও হাতটা পা'টা পুড়তো! তোমরা ত' জান না বাবাজি, কত ধানে কত চাল হয়,—হকুম আর হুম্কিটাই অভ্যাস করেছ! থাক্, তোমাদের উত্তেজনা আসে, এমন একটা কিছু নিয়ে ২।৩ ঘণ্টা বাজে বোকে যদি না তোমাদের বসিয়ে রাখতুম,—যতই সব অতিষ্ট হ'তেন আর হাই তুলতেন,—তোমার তাগাদাও ততই উগ্র হ'য়ে বউমার উপরে উচ্চগ্রামে গিয়ে পৌছুতো,—আর এই পরিশ্রমের পুরস্কারটা, অকারণ তিরস্কারের রূপই ধ'রত।

কুমুদ,—সেইটে সামলাবার জন্তেই বুঝি ব'সেছিলেন ?

খুড়ো,—সত্যিই তাই বাবাজি! তা নয়ত, আমি কি জানি ন' কাদের সঙ্গে তর্ক করচি; আমি কি বুঝি না বাবাজি বে, তোমরা বা কালের সঙ্গে তর্কে তর্ক করচি; আমি কি বুঝি না বাবাজি বে, তোমরা বা কালের থাক', সেটা অনেক প'ড়ে-শুনে হাসিল করেছ;—সেটা Academyর আবিকার; তার ওপর কথা কওয়া আমার বিছ্যের কাজ নয়! রাত ঘটো পর্যান্ত সময়টা বাতে কেটে বায়, উতলা হয়ে প্রকুল্লকে না চঞ্চল ক'রে ব'সো, তাই বাজে কথাটা তুলে ব্যথা দিয়েছি, কিছু মনে কোরোনা বাবাজি। শুনিচি ত—বড় বড় ঘসিটি বেগম পর্যান্ত চিরজীবন ঘাস কেটেছিলেন; কল্পিণিও পাকশালায় পাক-থেয়ে 'বড়-স্কাধুনী' নাম

#### দেবী-মাহাত্ম্য

পেয়েছিলেন,--- যাদের যা কাজ। সংসারের কাজ ত' সায়েন্ডা-খাঁদের নয়,—তাঁদের সেরেফ্ শাসন,—তবে না রাজ্য চলে!

অবিনাশ,--খুড়ো এতক্ষণে ধাতে এসেছেন!

খুড়ো,—অধর্মের ভয়টা রাথতে হয় যে বাবাজি, পরজন্ম মানি যে !

উপেন,—Nothing is too late—এখন পথে আস্থন খুড়ো,— পায়ের ধূলো দিন্।

খুড়ো,—আশীর্বাদ করি—স্লমতি হোক্!



# *পুর*স্থন্দরী

একজন পাশ্চাত্য-পণ্ডিতের উপদেশ-মধ্যে পেরেছিলুম,—"তোমার মাথা থারেছে, এ কথা কা'কেও ব'লতে যেও না; কারণ,—সে বলার কোন সার্থকতা নেই। তোমার মাথা থারেছে ত' অপরের কি? ও-কথা শোনবার তবে কেই উৎস্থাকও হয়ে নেই, তাতে কাহারো সমবেদনা পাবে না;—কারণ—বেদনাটা তোমার মাথার,—অপরের মাথার নর;" ইত্যাদি।

কথাটা বড় নৈরাশ্রবাঞ্জক হ'লেও, হিনিবী লোকের কথা,—ফেলে দিতেও পারিনি; তাই—্যে জায়গাটার মাথা ধরে, সেও তারি একপাশে বাদা বেঁধেই ছিল। 5

তাঁকে আমাদের গ্রামের মেরেরা রাজার মেরে'ই ব'লত। আমাদের দক্ষিণেখর গ্রামে তাঁর এক অদূর-সম্পর্কের ভাই থাকতেন; তাই কখনও কদাচ তিনি এলে, গ্রামের মেরেরা তাঁকে দেখতে পে'ত।

পুরস্কলরী ছিলেন—সেকেলে সদরওলার (সব-জজের) মেরে।
ক্লনরীত' ছিলেনই,—তার ওপর যথন হীরার বালা হাতে দিরে, মুন্তেনার
মালা গলার পোরে তিনি আসতেন,—সকাল সকাল সংসারের কাজ
সেরে,—তুপুরবেলা মেরেদের মধ্যে,—তাঁকে দেখতে যাবার একটা ছুটোছুটি পড়ে যেত'। তারপর মাসথানেক ধ'রে তাদের মুথে,তাঁর গরনার বর্ণনা
ফুরুত'না। শেষে সেটা জুমাট বেঁধে দাঁড়াত'—"যেন রাস-গাছ"।

ş

তারণর—কোন' বাধা না মেনে, কারুর মুখ না চেয়ে, কার বছর চলে গেছে। পুরস্থলরীর সে বার বছরের ইতিহাস জানবার তরে আমা-দের গ্রামের মেয়েদের কোন দরকারই ছিল না। কেবল ইতিপূর্বে তিনি যখন আসতেন,—তাঁর রূপ, অলঙ্কার আর ঐশ্বর্যা দেখে, কেহ

#### আমহা কি ও কে

কেহ ভাবত' বটে—তাদের জন্মটাই মিছে, এমন জন্ম না হলেই ভাল ছিল,—পোড়ারমুখো দেবতাদের যেন আর কাজ ছিল না!

ইতিমধ্যে স্বর্গের চোরে তাঁর সর্ববেশ্রেষ্ঠ অগন্ধার—স্বামীকে নিরে গোছে; মর্ন্তোর চোরে তাঁর হীরা-মৃক্তাদি হরণ করেছে; তাঁর কত আদরের মেরে গিরিবালা বিধবা হ'রে থান প'রেছে! হুদ্দৈব—এই শেষের বটনাটির ওপর তাঁর ছুদ্দিনের আর চরম ছঃথের জয়পতাকা এঁটে দিরে জয়ী হ'লেও, তাঁকে কোন আত্মীরের:বা জ্ঞাতির দারস্থ করতে পারেনি। তিনি আধপেটা থেরেও স্বামীর ভিটে ছাডেন নি।

দক্ষিণেশর গ্রামের তাঁর পূর্ব-কথিত ভায়ের সস্তানাদি ছিল না; তাই তাঁর বিশেষ আগ্রহপূর্ণ অন্ধরাধে গিরিবালাকে তাঁর সংসারে পাঠাতে পুরস্কন্দরী জ্বাপত্তি করেন নি বটে,—কিন্তু তার প্রধান কারণ ছিল—তাকে চোথের আড়াল করা। অতিবড় আদরের জিনিষের জীবনব্যাপী যাতনা চোথে দেখার চেয়ে,—লোকে তার মৃত্যু পর্যান্ত কামনা ক'রে থাকে,—এটাও সেই হিসাবে।

অবহাস্তরের পর এই তাঁর প্রথম গ্রামান্তরে আসা। এ৪ বিবে জমী বা অবশিষ্ট ছিল, তার পাজনা দিতে হবে। একাদশীতে পেটের চেষ্টা না থাকার, টাকার চেষ্টার বেরিয়ে ছিলেন। নিম্তের উদ্ধব কৈবর্ত্তের কাছে সাতসিকে পেতেন,—তাই আমাদের সবজজের মেরে,— সাত কোশ হেঁটে, কাল নিম্তের গিয়েছিলেন।

আজ সকালে থানকতক শশার কুচি, একটু গুড় আর একপেট পুকুর-জল থেয়ে,—ফিরছিলেন।

বেলঘর না পেরুতেই ভেদ্বমি আরম্ভ হয় ; একটা পুকুর-ধারে শুরে

## পুরস্থন্দরী

পড়েন। বেলা তিনটের পর ব্যলেন,—এতদিনে স্বামী ডাকলেন! তথন কটে মাথার ছ'হাত ঠেকিরে, চোথ বৃজেই বল্লেন,—"ভগবান—স্থধ দিয়েছিলে—ভোগ করেছি; ছংখ দিয়েছ—মাণা পেতে নিয়েছি,— তোমা ছাড়া কারুকে কিছু জানাই নি; তাই আজ তোমাকেই জানাই,—সকল পাওয়াই হয়েছে, যেন গলা পাওয়াটি থেকে বঞ্চিত না হই! যে উপার তুমি না ক'রে দিলে—আমার আর কে আছে ঠাকুব!" ব'লতে ব'লতে, সেই তেজ্বিনীর—এতদিনের রুদ্ধ-সহুল, ছ'চোখ বেয়ে ভূমি স্পর্শ করলে।

বেলবরের বাদল গাড়োয়ান, ঘোড়াকে জল থাওয়াতে পুকুরে নাবছিল। সব কথাওলোই—তার কাণের ভেতর দিয়ে একেবারে প্রাণে পৌছল। সে থোম্কে দাঁড়িয়ে ভিজে গলায় জিজেন ক'রলে— "মা, আপনি কোথা যাবে ?"

পুরস্করী চোথ চেয়ে দেখলেন—পুরুষ মান্তব। মাথায় একটু কাপড় টেনে আর গায়ের কাপড় বথাসম্ভব সামলে বল্লেন,—"বাবা—মা গঙ্গা এখান থেকে কতটা ?"

বাদল। বেশী নয় মা—কোশটাক্। আপনি কোথায় বাবে বল না ? পুরস্কেন্দ্রী। উপায় হলে—দক্ষিণেশ্বের মোড়লদের ঘাটে বাই, কিন্তু আমার ত' একপা যাবারও বল নেই বাবা!

বাদল। এই ওপরেই আমার গাড়ী দাঁড়িয়ে রয়েছে মা, ঘোড়া ছ'টোকে জল থাইয়ে নিতে যা দেবি।

এই বলেই সে ঘোড়াকে জল থাইরে গাড়ী জুড়ে ফেল্লে। কিন্তু পুরস্থলরী দাড়াতে পারলেন না। তথন ছেলেমান্থবের মত কাঁদতে

#### অমরা কি ও কে

লাগলেন,—বল্লেন—"তোমার কাছে আর'ত কিছু চাইতুম না, এই যে আমার শেষ চাওয়া ছিল গো—"

সেই পুকুর-পাড়েই বাদলের বাড়ী; সে পরিবারকে ডেকে এনে, তার সাহায্যে কোন প্রকারে পুরস্থানরীকে তুলিয়ে নিমে, গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে। পুরস্থানরী প্রায় অজ্ঞান ভাবেই রইলেন। গাড়ী যথন দক্ষিণে-শ্বরের ঘাটে এসে থানলো—তথন বিকেল পাচটা।

বাদল যথন বল্লে—"মা—ঘাটে এসেছ," তথন তাঁর সংজ্ঞা হল; গঙ্গা-পানে চেয়ে ছু'হাত জ্ঞোড় ক'রে মাথায় ঠ্যাকালেন। মনে যেন একটা চরম লাভের আনন্দ আর বল এল,—না'ববার তরে চঞ্চল হলেন,
—কিন্ত হাতে পায়ে থিল ধরতে লাগুলো।

এই সময় হিমি-পাগলী গন্ধা থেকে এক কলদী জল নিয়ে আস্ছিল,—সে হাঁ ক'রে থোমকে দাড়ালো।

হেমান্দিনী আমাদেরি পাড়ার বউ। শোকে আর ছ:খ-দৈক্তে এক-রকম হয়ে গিছলো। চুপ করেই থাকত', আর নিজে নিজেই হাসত', কাদত', কথা কইত';—উগ্রা ছিল না। সবাই তাকে হিলিপাগলী বলতে স্কুক্রেছিল।

বাদল তাকে বল্লে,—"মার অস্ত্রুণ, নামতে পারছেন না, আপনি একটু ধ'রতে পারবে ?"

হিমি হেসে বল্লে—"ওমা—তা পা'রব না কেন,—স্মামাকে কি কেউ কিছু করতে বলে।" এই ব'লে, কলসী নাবিয়ে রেখে,—"এদ মা এন"বোলে, ফু'হাত বাড়িরে কোলে নিতে গেল। দেখে, পুরস্কলরীর মুমূর্ষ্ মুখেও হাসি এল। তিনি বল্লেন,—"তুমি দাড়াও মা,—স্মামি তোমাকে ধোরে নাবি"।

# পুরস্থ নরী

হেমাকে ধ'রে নাবতে নাবতে বাদলের দিকে চেয়ে তিনি
বল্লেন—"আন্ধ অসহায় না হ'লে, আমার যে কত্' ছেলে-মেয়ে, তা
জানতে পারত্ম না। মা হ'য়ে জন্মান আন্ধ সার্থক হ'ল। তোমরা
সব স্থাথ থাক"। বলতে বলতে চোখ থেকে ঝদ্ঝন্থ ক'রে তৃটি ধারা
মুখেবুকে নেবে পোড়ল'।

আর তিনি দাঁড়াতে পারলেন না, পা থর্থর্ করে কাঁপতে লাগল'। গঙ্গাবাসীর ঘরে—মাটির ওপর শুদ্ধে পড়লেন। বাদল আবিষ্টের খত তখনো দাঁড়িয়ে। একটু সামলে বল্লেন—"বাবা তোমার ধার জন্ম নিয়েও শুংতে পারব না, আমার আঁচলে সাতসিকে"—

বাদল আর দাঁড়াল না, তাড়াতাড়ি মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে, চোধ মুছতে মুছতে গিয়ে গাড়ী হাঁকিয়ে দিলে।

হেমা বল্লে—"ওমা—মাটিতে শোবে নাকি ?—আমার চেয়েও বড় হ'লে যে!"

সব কথা তিনি আর শুনতেও পাচ্ছিলেন না,—বুঝতেও পাচ্ছিলেন না ;—বল্লেন,—"চাড়ুযো পাড়ায় আমার গিরি থাকে,—একবার থবর দিবি মা ?"

চিমি-পাগলী হা ক'রে তাঁর মুথের ওপর তাকিক্সে বস্ত্রে—"তুমি গিরির মা? ওমা কি হবে গো! পোড়ারমুথো দেবতারা কি সব মরেছে!" এই বলেই ছুট্লো। তার জল-শুদ্ধ কলসী আকাশ-পানে চেয়ে রাস্তার মাক্ষেই প'ড়ে রইল! আমাদের গঙ্গার-বাটটি দাতারাম মোড়লের ঘাট বলেই প্রসিদ্ধ। তার প্রবেশ-পথের ত্থারেই—গঙ্গা-বাত্রীর বা গঙ্গাবানীর ঘর। ছিতলেও একটি স্থানর ঘর, সেটি অপেক্ষাকৃত নৃতন বা হালের তৈরি। আমরা সেইটি দখন করে বিভিং ক্লব্ ও লাইব্রেরী করেছি। তথন আমাদের তক্প-দলের সে কি উৎসাহ।

দেটা—এখনকার সার (Sir) আর তথনকার বাগ্মী স্থারেলনাথের ধূগ; স্থাতরাং বৃঝি না-বৃঝি,—বার্ক, মাাট্সিনি প্রভৃতি বড় বড় ইংরাজি বই পড়বার বা নাড়াচাড়া করবার ঝোঁক প্রই। আমাদের মধ্যে যিনি দাভিয়ে ইংরাজিতে ত্র'কথা বলতে পারেন, তাঁর পায়া খুবই উঁচু। বাংলা বইয়ের মধ্যে—হেমবাবুর কবিতা, পলাশার বৃদ্ধ, যোগিন বিভাভ্যণের—গ্যারিবল্ডি, ম্যাজিনি, আযোগেসর্গ প্রভৃতি পুস্তকেরই আদর ও পাঠক বেণী। এ-সব প্রায় পঞ্চাশ বচর আগেকার কথা হলেও, সেইটাই দেশের চিন্তার, স্বদেশ-প্রীতির উদ্যোষের দিন; তবে—ধারাটা প্রোইংরিজিই ছিল।

আবার—ইংরেজি শেখা ভদ্রেরা সবই তথন—কেউ গভর্মেন্টের ছাপাথানাম, কেউ জর্জ-হেণ্ডারসন্, মেকিনান্ মেকিঞ্জি প্রভৃতির সওদাগরী আপিসে, তাবেদারী নিয়েছেন। কাজেই তাঁরা গদার ঘাট কৈড়ে—সন্ধ্যা করেন আপিসে, আর বন্দনা করেন আফিসারের,—

#### পুরস্থানরী

গঙ্গাতীরের সে-ভিড় ভেঙ্গে গেছে। এখন ঘটটির পূরো পাট্টা আমাদেরি হাতে পড়ার,—নি:সঙ্কোচে নৈকালী-বক্তার বেগ বাড়িরে দেওয়া গেছে। ছেলেরা তখন এক একটি যেন ইংরিজি 'ইডিওমেটিক্-জেজেব' ফোয়ারা।

ইবিগোপান দে দিন বক্তা করছিল। বিষয় ছিল "মেকলে ও তাঁহার সমসাময়িক লেপকগণ।" বক্তার মধ্যে যতই ফ্রেজের ফুল্ডুরি কাটছিল, ছেলেদের বদন ততই প্রফুল্ল হ'য়ে উঠছিল। কার সধরে এখন স্মরণ নেই. হরিগোপাল যখন খাড় ছলিয়ে বল্লে—"He was a literary abortion, a huge hyperbolic hypocrite,—and a black horse of Western Civilization"—

শুনে ক্রিতে সকলেরি মেরদণ্ড সোজা হয়ে উঠলো,—করতালির করকাপাত হয়ে গেল ! সবারই মনে হ'তে লাগল'—কালে হরিগোপাল দোশর একটা দিকপাল দাঁডাবে।

হরিগোপাল ছাড়া ক্লবের বাইরে দেখবার শোনবার কিছু থাকতে পারে,—সেদিন দে-হৃশ কারুরই ছিল না।

এই সময় আনাদের বড়-নাঝি মেঘনাদ এসে সংবাদ দিলে—"একটি ভদর-বরের না-ঠাক্রণ, নীচে গঙ্গাবাসীর ঘরে মাটির ওপর প'ড়ে ঝ্যান' কইমাছ কাতরাচেত। আমরা ত' কিছু কর্তে পাচিচ না, তাই হছুরদের জানাতে এলুম।"

শুনেই, যোগিন আর নিবারণ "এস মেঘনাদ" বলেই জুত চলে গেল।

আমরা ছাতে বেরিয়ে দেখি, পশ্চিম দিক থেকৈ যেন, গঙ্গাপার

#### আমরা কি ও কে

হ'বার জন্তে—জটারু ডানা নেল্চে, এমনি মেঘের ঘটা। গক্ষার ওপর তার ছারা প'ড়ে, জল ধ্সরবর্ণ ধ'রেছে; তথনো জাের হাওয়া দেরনি। পাল্তোলা পান্দিওলি—বকের সারের মত নিরাপদ আশ্রন্তে ছুটেছে। দৃখ্যটা তথন উপভাগ করবার মত' মনও ছিল না, অবকাশও ছিল না। যারা দ্রের আসামী—তারা বাড়ী ছুটল'; কেবল আমরা ছ'তিনটি তাড়াতাড়ি ক্লব-বরের দাের-জানালা বন্ধ ক'র্ভে লেগে গেলুম। একটা যেন প্রলম্ব আসহছে!

বন্ধ ক'রে ছাদে পাড়িয়েছি,—তথনো মেবের সেই গন্তীর ভাব,— মন্তর গতি,—নাড়াশন্ধ নেই।

দেখি—হিমি-পাগলী এক-বগলে একটা ছেঁড়া ময়লা বালিশ,—
স্মার এক বগলে, তারির-ই' রাজযোটক—একটা মাতুর! তার খানিকটা
ভূঁরে লুটুচেচ। মূর্ত্তিত স্মার বেশে সেও নিজে তাদের উপযুক্ত
বাহকরূপে, হন্তপন্ত হয়ে—যাটের দিকে ছুটে স্মাদছে।

জিজ্ঞাদা করলুম—"এ-সব নিয়ে কোথায় ছুটেছ গা !"

হিমি হেসে—ঘোমটা টেনে বউমান্থবের মৃত্ গলার বল্লে—"ওমা দেথনি ?—রাজ-কন্মে যে ধ্লোর গড়াগড়ি যাজে! আমার যা-ছিল ভাই কুড়িরে নিয়ে যাজি,—আর ত' কিছু নেই। তথন ত' কত লোক দেখতে ছুটতো,—আজ তোমারা কেউ দেখবে না গা ?—আমার কি দাড়াবার সময় আছে,—বোক্তে পারি না বাছা।" এই বল্তে বলতে সে ক্রতগে' বাটে ছুকলো।

নীচে থেকে হঠাৎ কারার আওয়াজও ওপরে এসে গৌছুল'। তাড়াতাড়ি নেবে গিয়ে দেখি,—বামাচরণ একটা ভাঙা কুড়োনো

# *পুরস্থন*রী

কলদী ক'বে, গলা থেকে জল নিয়ে ছুটে এল'। কিছু না পেয়ে—দেই ঘবে কার একটা পরিত্যক্ত নারকোল-মালা দেখতে পেয়ে', দেইটে একটু ধুয়ে, তাইতে জল গড়িয়ে—বোগার শুন্ধ কঠে ঢেলে দিলে,—জলের হাত চোথে মুখে বুলিয়ে দিলে। কপালে-ওঠা চোথ আবার স্বাভাবিক অবস্থায় এলো,—বোগা যেন একটু আবাম বোধ করলেন।

একটি স্থলরী যুবতী বুক্-ভাগা বেদনায় কেঁদে উঠলো—"ওলো তোমাদের পায়ে পড়ি,—মা'কে মালায় ক'বে জল দিওনা গো!"

চেমে দেখি—আমাদের পাড়ার গিরিবালা ! তবে ত' হিমি
পাগ্লী ঠিক্ই বলেছে—"রাজকন্তে ধ্লোয় গড়াগড়ি বাছে ।" এই কি
আমাদের বার বছর পূর্বের সেই—হারের বালা পরা পুরস্কলরী !

বিশ্বয়ে বেওকুবের মত' হয়ে গোলুম। এই রকমই হয় নাকি !— এইটেই জগতের নিয়ম নাকি ! প্রাণটা দমে গেল,—এতটুকু হ'য়ে গোল। আমাদের তথন প্রথর ঘৌবন, অসীম আশা, উদ্দাম বাসনা। মৃহুর্ত্তের ত'রে বিশ্বটা যেন কালো' হয়ে গেল,—'সব্জ' সরে দাঁড়ালো;—পাতায় যার বাদ, তার ভিতের ভরদা কতটুকু !

8

মেননাদ একটা পিনীম্ এনে জেলে দিলে। সেটা—মৃত্যু উৎসবের উপযুক্তই ছিল। তার বুমভাগ্র চোথের মত্ত' নিপ্তাত নিট্মিটে শিধা,—ম্রটার কোথাও আলোর, কোথাও কালোর ছারা ফেলে,

## আমরা কি ও কে

ঘরের-মধ্যিকার মনগুলোতে আড়ুষ্ট ভাব আর আতক এনে দিলে;— রাজ-কন্সের মৃত্যুর ঘটাটাকে ঘনিরে তুল্লে! শিশটা মাঝে মাঝে মাঝা উচু ক'রে গলা-বাড়িয়ে দেখছিল'—আর দেরি কত'।

গিরিবালা মার বৃকে মুথ গুঁজে—পাবাণদ্রাবী কাতর কণ্ঠ তুলেছে।
পুরস্কলরীর তথন সর্ব্ধ শরীরে অসহ্ছ মৃত্যু-বাতনা উপস্থিত। দশ বছর
মৃথবুজে দারুল হুংথকষ্ট সহ্ছ করার—আজ তিনি শেষ পরীকা দিছেন !
পাছে তাঁর কষ্ট দেখে গিরিবালার ক্ষ্ট হয়' তাই' সে কি বরদান্ত,—
পোকে কংযম,—মৃত্যুর সঙ্গে—সে কি কন্তাকন্তি! সন্তানের মৃথু চেন্নে,
প্রতি মৃহুর্ত্তে এনন ক'রে—মরণের বিষদাত ভাগতে এক মা-ই পারেন!
বল্লেন—"ভাবিসনি গিরি—ভগবানের পায়ে রইলি।" বলতে বলতে
শ্বর বদ্ধ হয়ে এল, তু'চোথ জলে ভেসে গেল।

গিরিবালা চীংকার ক'রে কেঁদে উঠতেই,—হাত্ড়ে হাত্ড়ে তার মাধার হাত্ দিরে,—কপালে নারের শেষ রেহহন্ত বুলুতে বুলুতে, কষ্টে কম্পিত কাতরকঠে বরেন—"গিরি কাঁদিসনি মা,—আহ্বা দ্ব? রুত্ব।"

শুনে চোমকে উঠনুম!

বাতাস—ত্তর হ'রে, আকাশ বেদনা-বিষধ্ব মুথে গুম্ হ'ে, এতকাণ সব সহা করছিল; তারাও আর পারলে না। একটা দম্কা দীর্ঘধাসে প্রদীপটা নিবিয়ে দিয়ে,—বিপুল বেদনায় আকাশটা বিকট একটা চীংকার ক'রে কেটে গেল; আর তা'থেকে তীব্র আলোছুটে এসে ঘরে ছুকে,—সকলকে চোন্কে দিয়ে,—আমাদের পুরস্কারীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে গেল।

# মৃক্তি

۵

সে-দিনটা ছিল তেরোস্পর্শ,—অবশ্ব পরে তা জেনেছি এবং তার প্রমাণও পেয়েছি। সকালবেলা "প্রবাসী বন্ধ দাহিত্য সন্মিলনের" কার্যাাধ্যক মহাশয়ের নিমন্ত্রণপত্র পেলাম,—"শুভ ইষ্টারে অধিবেশন, উপস্থিত হওয়াই চাই এবং গবেষণাপূর্ণ কাজের কথার প্রবন্ধও চাই।" অর্থাৎ—ভক্তভাবে বলা—অমুগ্রহ করে আসবেন না!

সাবিত্রী দেবী মনিঅর্ভার এলো ভেবে ছুটে এসেছিলেন, শেষ "গবেষণা" শুনে বললেন—"কত কি বেরুচেছ, বাদের কপাল ভালো—" ইত্যাদি। "তা গবেসোনা কই শুনিনি তো,—সে আবার কি রকম সোনা? আর তা শুনেই বা আমার কি হবে।"

# আমরা কি ও কে

বলগান—"ওই গিনি-সোনারই মতো—তবে খুব সন্তা,—কিছ তা কাৰুর বোঝবার সাধ্যি নেই।"

"আসছি—পরে শুনবো, সজ্নে থাড়াগুলো পুড়ে গেল বৃঝি," বলে তিনি ক্রন্ত চলে গেলেন। প্রভাতের মেঘ কেটে গেল।

ছিতীয় প্রহরে আহারে বসেছি, তিনি বললেন—"এত দেশ থাকতে কানীবাস করা হ'ল—থেজুরে-গুড় মিলবে বলে,—দুখানা সরুচাকলি করে দেবো, ভূরভূরে পয়ড়া গুড়ে ডুবিয়ে খাবে। অ্যাতো শুনেছিলুম,—কই তেমন গো! ও কি এদেশে হয় না? পোড়ারমুগোরা তবে করে কি!"

আজ সহসা আমার কাশীবাসের কারণটা জান্তে পেরে চন্কে উঠলুম! ভাগ্যে শিক্ষিতা নন, থেজুরের থাওবের থবর রাথেন না,—তা হ'লে দেখছি আমাদের মকাবাসই অনিবার্য্য ছিল!

যাক, কাজের কথার একটা ইন্ধিত দৈববাণীর মত এসে গেল। ধেজুরের চাষ সম্বন্ধে, অর্থাৎ তার জনি, শ্রমী, সার, হার, আরু, ব্যব্ধ প্রভৃতি কথাগুলি কাঁটা বেচে থাড়া করতে পারলে একটি স্থলর প্রবন্ধ স্থাষ্টি করা যেতে পারে। একটা কর্ত্তব্য যথন এসে পড়েছে, এবং জঙ্করী জিনিবটার ইন্ধিতটাও অ্বাচিত এসে গেল, তথন মাধ্যাহ্নিক শ্রম্পী বাদ দিতেই হল।

তিরিশ বচর আগে যথন জব্বলপুরে থাকি, তথন মধ্যপ্রদেশে বেজুর গাছের প্রাচ্ছা এবং তা কাজে লাগাবার উৎকট চিন্তা ও মোটা লাভের প্রলোভন, পাগল করে তুলেছিল,—চাকরিটে নিয়েছিল আর কি! কেবল বালালী বলেই সে বেগ কোন প্রকারে কাটিয়ে কেরাণী- গিরি বজার রাধতে পেরেছিলাম। তারপর তিরিশ বচর নির্বিদ্ধে কেটে

গেছে, একটি দিন স্বপ্নেও সে-কথা উদর হরনি। বাঙ্গালীর উপর বিধাতার এই বরটি আছে বলেই জাতটি আজো টিকে আছে।

কিন্তু এতকাল পরে ঠিক ছুপুর বেলা মওকা পেরে সেই থেজুর গাছ
সহসা আবার দেখা দিয়ে, কর্তুবের কড়া তাগাদার মত মাথা তুলে
দাড়ালো! মান্তবের চোথে শামাক্ত একটা কুটো পড়লে মনে হয় ফুটো
হয়ে গেল, আর সেই চোথে থেজুর গাছ পড়েছে! নিজা ত গেলই, চট্
একটা কিনারা না করলেই নয়। চোথে ত পড়েই ছিল, শেষ মাথায়
ছুকলো—বিকানিয়ারের মহারাজার কাছে তিন হাজার বিষে মক্তুমি
পত্তুনি নিয়ে—বালির ওপর বীজ ছড়ালে কেমন হয়! তারপর গাছ
থেকে আরম্ভ করে গুড়ে পৌছুতে, আর লাভ দেখিয়ে দিতে বড় জার
দশ পৃষ্টা লাগবে। মাটি খুঁড়তে হবেনা,—জল দিতেও হবেনা—জাল
দিলেই গুড়! ও হয়েই গেছে। চোথ কিন্তু বড় কর্কয়্ করছে,
জভ্যাস কিনা,—একট বুজেই থাকি।

মনে করেছি মাত্র, অম্নি পিয়ন্ ডাক্ দিলে "বাবুজি চিঠ্ঠি।" দূর করো। তাড়াতাড়ি উঠে গেলাম। পাবলিশারকে পত্র দিছে চৈত্রের কিন্তীতে আমার বইথানার হিসেব মেটাতে বিশেষ অন্ধরোধ জানিয়েছিলাম, কারণ মোটা টাকার দরকার, মাথার মধ্যে বোশেখ-টাপার ব্রত উদ্যাপন বোঁ বোঁ করে যুরছে!

Thank God—তাঁদেরই চিঠি বটে। একে বলে business,—
কবে আমাদের দেশের লোকেরা এঁদের মত তৎপর আর দারিছ ও
কর্তব্য জ্ঞানসম্পন্ন হবেন! যে অপরের জন্তে ভাবে—সেই তো মাহুব।
আর পেলুম "সবুজ পত্র।"

#### আমৱা কি ও কে

আনন্দে পত্রধানা খ্লতে খ্লতে ঘরে দুকে পত্রও পড়া, ভরেও পড়া।

লিখেছেন---

আমরা দেখে অবাক্ হরে গেছি যে, আপনার "ধূচুনি"র হাজার কাপি সাড়ে তিন মাসেই সাক্। এ গৌরব রকোদর বাবুর বইও পায়ন। লেখা পড়ে সকলেই মৃথ্য। আপনার অক্যান্ত লেখা পাবার জন্তে নিতা পত্র আসছে। সত্তর Manuscriptএর মোট পাঠিরে দেবেন, আর "ধূচুনি"র বিতীয় ও তৃতীয় সংস্করণের জন্ত আমাদের order দেবেন। জার্মাণী আপনাকে Anatole Franceএর সঙ্গে তুলনা করে V. P. তে খেতাব পাঠিরেছ—"নদের-টোল India" বা "বেদের-টোল India,"—যেবা ইছরা হয়।

ইংলগু, জার্মানী, জাপান ও বর্মায় বহু বাঙ্গালী থাকেন, কান্তেই, দেখানকার কাগজে বিজ্ঞাপন দিতেই হয়। বাদিয়া আর সাইবিরিয়াটা ভূল হত্তে গেছে—অপরাধ নেবেন না। ভূল চুক মান্তব-মাত্রেরই হয়। এবার দেব-ই। দেনিগাধিয়ায় দিতে বলেন কি? কি করি আপনার ভক্ত যে বিশ্বময়!

বিল্টা নিমে দিলাম—
হাজার কাপি "ধুচ্নি" ২ হিসাবে— ২০০০ ্
এণ্টিক, ছাপাই, হট্প্রেস, মরকোবাইণ্ডিং, দপ্তরী, গুলাম-ভাড়া
(দেখবেন কত কমে নাবিয়েছি) ··· ৫১৩১/০

| (লক্ষ্য করবেন—আলমারী আর            |       |           |
|------------------------------------|-------|-----------|
| षांत्रवात्नत्र ठार्था, कतिलाम ना ) |       |           |
| বিজ্ঞাপন, প্ল্যাকার্ড, ছাণ্ডবিল্   |       |           |
| ( সহরের কোনো দেল বাকি নেই )        | • • • | कहारी ३ a |
| V. P. পোষ্টেজ ···                  | •••   | e90/0     |
| থেতাবের ভিঃ পিঃ থালাস-থাতে · · ·   | •••   | 580       |
| আমাদের কমিসন · · · ·               | ***   | 98°       |
| ৩০ কাপি মুনালোচনার্গ               | ***   | 80        |
| উপহারার্থে আপনাকে ২৫ কাপি ···      | •••   | 60-       |

মেটি ২,২৩৯৮/১০

অর্থাৎ, সত্ত্বর আমাদের ২০০৮/১০ পার্চিরে থোলসা হবেন এবং নববর্ষের হর্ষ বেশ নিশ্চিন্ত ভাবে উপভোগ করবেন। নৃতন থাতা না থাক্লে,—লেথক মাত্রের জানা—এসব সদুদেশুনুলক পুরাতন কথা লিখে লজ্জা পেতাম না,—কারণ টাকাটা সামান্ত, পুরো তিনশোও নয়। একান্ত অঞ্নোদ—টাকাটার সঙ্গে ক্ষমাটাও চাই। নমন্তার!

প্রণত-হিত-ব্রত কোং

পু:—নৃতন ম্যানস্ক্রিপ্ট, সত্তর পাঠাবেন,—এমন মওকা মাটি হতে দেবেন না। শুনছি মঞ্জো বান্ধোবন্দি করে থেতাব পাঠাবার তবে উন্মুখ হয়ে রয়েছে।

হি: ব্ৰ: কোং

প'ড়ে গবেষণা গুলিয়ে গেল, অতৰড় আইডিয়াটা একদম মাটি।

#### আমৱা কি ও কে

তরল-আলতা নিতে এসে দেবী হঠাৎ আমাকে চিংপাৎ দেখে বললেন— "কি, আবার সেই ব্যথাটা চাগিয়েছে বৃঝি।"

মাত্র একটা হঁ দিলাম।

"দিন রাত বসে বসে আরো লেখনা,—চোণ্ডে ক্সাক্রার দোকানে বেতে পা যে পাথর হয়ে থাকে!" এই বলে ঘাইমেব্রে বেরিয়ে গেলেন! আমি তথন ভাবছি—ত্নশা তেত্রিশের উপায়।

উপার আর কোথার ! নিজের ঘরেই বেনামী সিঁদ্ দিতে হবে, আবার সেটা বোজাতেও তিনটে টাকা পড়বে অর্থাৎ একুনে হ'শো-ছত্রিশ দাঁড়ালো ! নাক্স: পছা ।

লেথকদের এসব সংসাহস চাই, নচেং ভদ্রতা রক্ষা হয় না।

ভেবে আর কি হবে,—উঠে বসলুম। "সবুজ পত্র" দেখা যাক—কাজ হবে। খুলতেই ঞীযুক্ত নলিনীকান্ত গুপ্ত মহাশরের নাম দেখে লাফিরে উঠলুম। তাঁর লেখা আমি শ্রদ্ধার সহিত পড়ি। তিনি "সমসাময়িক সাহিত্য" বলে একটি প্রবন্ধ লিখেছেন। তাতে দেখলুম—"আমার মনে হয় দিন যতই যাইতেছে ততই যেন ঘোরতররূপে আমাদের সাহিত্যিকেরা ব্যবহারিক সংস্কারের সমস্তা লইনা ব্যাপ্ত হইয় পড়িতেছেন। \* \* নিরাবিল স্পষ্টির দিকে আমাদের দৃষ্টি নাই, আমরা কহিতে চাহিত্যছি কেবল কাজের কথা', সাহিত্য আর স্কুম্মার শিল্প নয়,"—ইত্যাদি।

যেন অভয়বাণী শুনলুম। পড়বার মাত্রই থেজুর গাছগুলো ডানা মেলে সরে গেল। ফাঁক পেয়ে হাঁপ ছেড়ে বাঁচলুম। কলু যেন তার দানিগাছ পেলে। লিখতে লেগে গেলুম। তার পর "বত্তে কতে" ইত্যাদি ত স্বপক্ষে আছেই!



এটা নাকি প্রমাণ হয়ে গেছে—সব কাজেরি একটা কারণ থাকে।
আবার সেটা নাকি বৃদ্ধিমানেরা ধরে দিতে পারেন,—ধরে দেনও।
জগতে যারা "নামী" হরে গেছেন, তাঁরা যে কেন নামী হলেন, তার
প্রমাণ স্বরূপ তাঁদের বাল্যকালের হু'চারটে অসাধারণ বা অলোকিক
ঘটনা বেরিরেই পড়ে! এটা গেল নামীদের কথা।

আবার "বদনামীরাও" এ নিয়মের বাইরে নন। তাঁদেরও কারণ নির্ণয়ের লোক জোটে। তাঁদেরও উত্তরকালে দায়গ্রন্থ, ভিটেন্ট্র, শুশুরালয়ত্ব, ঋণগ্রন্থ, তটস্থ প্রভৃতি হবার চিহ্ণ-সকল নাকি তাঁদের জ্ঞাতি ও প্রতিবেশীদের দৃষ্টি এড়ায়নি।

জোটেনা কেবল আমাদের মত "নিনামী"দের জীবন বাাপী বলানতের কারণ নির্বয়ের লোক। দেটা শেষ জীবনে গালে হাত দিয়ে বনে, নিজেদেরই আবিষ্কার করতে হয়।

একটা বড় কথা আছে,—ভবিষ্ণং জীবনের ছারাপাত নাকি বছ পূর্বেই হরে থাকে, চকুল্লানেরা আর পিতৃব্যেরা বাল্যেই সেটা দেখতে পান। আবার এটাও শোনা যায়—ভূতের নাকি ছারা থাকেনা, স্থতরাং ছারাপাতও হর না। তা দে যে কারণেই হোক্ আমাদের দম্বন্ধে কেই কিছু পাননি।

নিকটে পাক। ইস্কুল থাকতে, তু'মাইল দূরে, কুটিঘাটার এক আট-চালা ইস্কুলে ভণ্ডি হই,—কেহ একটি কথাও কন্ নাই।

## আমৱা কি ও কে

শেষ জীবনে যথন—মাথায় পাকা চুল, হাতে পারে স্থপুট শিরা, গাঙ্গে—চারিদিক ঘিরে ঝালরদাব হ'লো আলা জিনের কোট্, গলার ফালি পাকানো কাছির মত চাদর, বগলে Handle-হীন চাল্নী-ছাতা, পারে "বৃটী" বা বৃটকাটা চটি, আর বুকে হাঁপানীর টান্ এই সন্থলে পেন্স্ন্নিরে বাড়ী এল্ম ও সাবিত্রীর কাছে এই আনন্দ সংবাদটা উৎসাহের সহিত announce করলুম,—Three cheers দূরে যাক্, তিনি একদম্ fierce হয়ে বললেন—"তাতে নতুনটা কি হয়েছে, কবে নে চাকরি করলে তা তো জানিনা, আর করে থাকো ত কেনই বা করেছ,—করে কার মাথাই বা কিনেছ, তাও ত জানিনা। পোড়ারমুখো ভগবান দ্যা করে পেটজোড়া পীলে দিছলেন তাই ছেলেগুলো আজা বেঁচে আছে, তা না তো খালিপেটে কদিন বাচতো। যাক ভালই হয়েছে,—তোমার Monthly টিকিট্ কেনবার জন্তে লজ্জার মাথা থেরে, মাসে মাসে আর আমাকে পাড়ার পাড়ার টাকা ধার করতে বেকতে হবেনা!"

পঞ্চত্রিংশ বর্ষ পরে এই কি ভাষণ।

যাক্,—ক্ষমাই সেরা ধর্ম্য,—ধর্মপোলনই করলুম। ছঁকোটি নিয়ে ধীরে ধীরে চঞীমগুপে গিয়ে তামাক সাজতে বসলুম। এমন নিত্তী হ কাজতি আর নেই, বড় বড় তাল সাম্লে দেয়। আজকালের ছেলেরা ছেড়ে দিয়ে কি ভূলটাই করছে। এ ছংখ-দৈল্লের দেশে এমন কাজও করতে আছে।—এখনো ধরে ত কাটিয়ে বাবে ভাল'।

তুটান্ টান্তেই মন ফুট্ তুললে—"আচ্ছা—কেরাণী হয়েছিলুম কেন? গোড়া থেকে ভাবতে আরম্ভ করলুম। প্রথম ছিলিম পুড়ে কেল। কের সাজপুম—কের পুড়লো। Where there is a will বলে, তিনের নম্বর চড়াতেই চট্ বেরিয়ে এল,—"কুটিঘাটার ইক্লে পড়ে "কুটিওলা" হবো না তো কি "সদরওলা" হব !

এই আবিষ্ধারে ভারি একটা আনন্দ হল —কারণটাতো পেলুমই আবার এটাও প্রমাণ হয়ে গেল,—আবিষ্কারের ফুদ্-মস্তোর হচ্ছে গুড়ুক! বেশ,—এখন ঐতেই লেগে থাকবো, দেখি কি কি আবিষ্কার করতে পারি,—সাবিত্রী তথন মৈত্রী হতে পথ পাবে না। লেগে রইলুমও তাই, কিন্তু তুর্ভাগা দেশ চিনলে না। সকলে বল্লে "রাবিষ্কারক"! নিশ্চম হিংসের।

ফলে—জীবনটা এবার "কেলিওর"। "মেমারি" খুলে যাওয়াও দোষ,—চাপা কথা বেরিরে পড়ে! বহু দিনের একটা কথা মনে প'ড়ে দমিরে দিলে—"ব্রহ্মবাকা অনাজ্য করেই বোধ হর আমার এমনটা হ'ল। গো-বেচারা রাম কিছু না করে চোদো বচর জঙ্গলে জঙ্গলে ঘোল না হোক—ওল্ থেরে বেড়িয়েছিলেন, আর আমি ব্রহ্মবাকা অমাজ্য করেছি! আমি কি এত বড় তুর্ব্ছ্রির দরণ মুজুদ্দি হব! তায় তিনি দাক-ব্রহ্ম ছিলেননা, চারুব্রহ্ম তো ননই, পাকা প্রব্রহ্মের পালা। দেশ বিদেশে তেমনটি আর নজ্বে ঠেকলো না।

আমাদের গ্রামেই হয়েছিল তাঁর আবির্ভাব। বাল্যকালে আমরা তাঁকে একদম আধাবয়সেই পাই। বর্ণ—নিক্ষ-কালো, আরুতি—বামন অবতারের দেড়া, কিন্তু কাঁড়ে ছিলেন সাড়ে চার হাত। ওজনও ছিল গর্ব্ব করবার মতো। নাক ছিল বরাহের, চক্ষু ছিল বড় বড় —আর তার ভাব ছিল ভয়য়র। অধর ওষ্ঠ ছিল—বিরক্তি আর তাছিল্য-বাঞ্জক। সর্ববাকুল্যে মুখখানি ছিল—গরন-ঠানা বোমা!

#### আমরা কি ও কে

আওরাজটাও অধ্যরূপ কড়া,—নির্ঘোষ বল্লে দোষ হয় না। পোষাকের কোন পাকাপাঝি ছিল না, তবে বাড়ীতে লুঙ্গী, ফ্লানালের ফতুয়া আর কার্লী চাপলির বাবছারটাই তাঁত ছিল বেনী।

বিদেশে বিদেশেই বেড়াতেন, মাঝে মাঝে এসে পড়তেন। ছেলেদের মহলে তথন একটা সাড়া পড়ে যেত,—দেখতে ছুট্তুম। কথনো শুনতাম কাবল থেকে এলেন। গিরে দেখি, চিলে পা'জামার ওপর ভেড়ার লোমের পুতিন চড়েছে, মাথায় কুলা আর জরির আঁচলাদার নীল পাগ্ড়ি। একটা ১২।১৩ বছরের গোঁঠে ছেলের মাথায় ৭॥০ সের ওজনের এক গড়গড়া, আর তার ১৩ হাত লহা জরির কাছ-করা নলটা—তার মুখে। গার্ড, আর এঞ্জিনের বাবধানে তিনি ধোঁ ছাড়তে ছাড়তে বাড়ীর সামনের রাস্তায় পাইচারি কর্ছেন। বাবধান বজায় রাথার ভার সেই ছেলেটির ওপর। তিনি কার্যর পুরাতন নাম ব্যবহার করতেন না,—নিজে নামকরণ করতেন। ছেলেটির নাম দিছলেন—গুটু।

আনাদের দেখে বল্লেন—"কিরে, আজো সব বেঁচে আছিস ে! গ্রামের উপকার করতে পারলিনি দেখছি !" ভারপর প্রশ্ন করলেন— "বেদানার কত বড় দানা দেখেছিস্ !"

অধর বল্লে—"বাবার মরবার দিন চূটো এসেছিল, একটা ভাঙতেই থানিকটে ধোঁ বেরিয়ে গেল। স্বাই বল্লে—এই তুঃসময়ে সাত সাত জানা মাটি,—আর ভেদ্দে কান্ধ নেই। ভারপর আর তেমন বেয়রমে ভো বাডীতে কান্ধর হয় নি।"

তিনি বললেন,—এইটিই তু:সমরের লক্ষণ,—তু:সমর বটে !

হরে বল্লে—"আমি দেখেছি,—জামাই বাবু এলেই তাঁর জল-খাবারের জন্যে আসে। এক একটা দানা—উঃ!"

শুনে বল্লেন—"যা এনেছি—দেখিদ,—দেভূপো রদ ছাড়ে ! হোক্না ভোদের গুটবর্গের সালিপাতিক,—এক দানার ঠাগু। হ'লে নিমে যাস।"

গতরে আর গুণে, তিনি ছিলেন একই ওজনের। সেতার, এসরাজ, পাথোয়াজ ছিল তার হাতের থেলনা। গানেও ছিলেন গানিফা। ওই ভীমকলচাক্ থেকে কি করে যে মধুক্ষরণ হতো সেটা আজো ব্যতে পারি না। মজলিশে তিনি ছিলেন একাই একশো; তাঁর জোড়া মিলতো না। এই সব স্কুক্মার শিল্প তাঁর মধ্যে যে কি করে প্রবেশলাভ করেছিল, আর ভূলক্রমে কর্লেও—কি করে যে ব্রৈচে ছিল, এইটাই আশ্চর্যা!

ভার নাম ফি ক্ষেপেই বদলাতো। সাধারণত: তিনি "দিখিজরী" বলেই থাত ছিলেন। নেপাল বিজয় করে এসে হন—জংবাহাত্তর, ব্রহ্মদেশ থেকে ফিরে—ফুজিলাট্ ইত্যাদি। বিকট বিকট নামের উপর ভার একটা উৎকট টান্ ছিল। সেবার এসে বংলেন—জাহানাবাদে তোদের বন্ধিমের তিলোভ্রমার বাপের বাড়ী দেথে এলুম রে! এটার স্মরণার্থে কি নাম নিলে fitting হয় বলতে পারিদ্?

তুর্বেশনন্দিনীথানা ছিল আমার টাট্কা-পড়া, ফদ্ করে বলে ফেল্লুম—"গড়মান্দারণ গাঙ্গুলী।"

ভারি খুদী হয়ে "কাবাং" ব:নই আমার মাধার একহাত "ত্রেকেটে" দেখে নিলেন। মাধাটা তাঁর নাগালের মধ্যে থাকলে অনেক তালই

# আমব্বা কি ও কে

তাকে সামলাতে হ'ত। তারপর বল্লেন,—"তোর হবে,—হেলার হারাস্নি যেন।"

এত দিন তাঁর নিজের-দেওয়া নামেই ডাকতেন, আৰু খুদী হয়ে নামটা জানতে চাইলেন। বললুম,—"রুদ্রপীত রায়।"

ন্তনে মিনিটখানেক আমার দিকে অবাক্ হয়ে চেয়ে থেকে বললেন,—"আঁচা বলিদ্ কি,—এ যে খাসা নাম রে! কোন কেলাদে পড়িদ্?"

"ফোর্থ"

"আর এক পদ এগিয়ে থার্ড চুকিয়ে বামন অবতার হরে পড়,—
স্বর্গ মন্ত্র্য পাতাল এক কর্তে পারবি। অমন নামের অসম্মান
করিদ্নি,—Foolish হসনি, পুলিসে চুকে পড়িদ্,—লাটের ওপর
যাবি। বেদ আর এই দিখিজয় গায়ুলীর ব্রন্ধবাক্যে ভেদ নেই
জানিদ্।—তবে তোরা সোণারচাদ ছেলে—বাচবি কি! গ্রামের যে
ভ্রতা্য—বাচতেও পারিদ।" ইত্যাদি

আমাদের ওপর তাঁর টানটা এই রকমই ছিল। ফল কথাতিনি যে কি ছিলেন, আর কি ছিলেন না, বা কিসে কাটিল
ছিলেন, সেটা অন্তমান করাও অস্থাধা।

ফিরে বচর নেপাল খুরে এলেন, নেক্ডের লোমের টুপি, বাখছালের চোগা, কোমরে চাময় আর ভোজালে, গলায় মৃগনাভির মুঞ্মালা,—ক্রুপে তাঁর কাকেও ছিল না। ত্'চার কথা আমাদের সঙ্গেই
কইতেন, বাকিটা রাজাদের আর আমীরদের দ্রবারে।

বললেন—"আর মরলিনি দেওছি—গাঁরের পোড়ার শনি লেগে আছে,—তা নাতো এই বাদা মুগনাতি হাত লাগে। এর এক দানায় মড়া থাড়া হর। নাড়ী ছাড়লে ছুটে আসিদ্—বেঁচে যাবি। দেওছি গ্রামটার আর গতির আশা রইল না।"

পাথোমাজে ব্রহ্মতাল শুনিয়ে বীজার কাছে ওই সব উপহার পেয়েছিলেন।

"আরো আছে" বলে উঠনের দিকে ইঞ্চিত করায় দেখি--- শেত পাথরের আধখানা থাম-ভাঞ্চী গড়াগড়ি বাছে।

বললেন,—"ভাল করে দেখে আয়।" তারপর বললেন,—"কি বল দিকি!" বললম—"কি আর,—একটা পাথবের কুঁদো।"

শুনে অবাক্ হয়ে—কালো বাতাবি নেবুর কোষের মত ঠোঁট উল্টে বললেন—"আঁয়া তোরা ব্রাহ্মণের ছেলে,—কলা জ্ঞান নেই! তোরা যে হহুমানের অধম হলি দেখছি। এত দিনে Indian art (ইণ্ডিয়ান আট্) ডুবলো!"

তাঁকে ছঃথ করতে দেখে—কিন্ত হয়ে বলনুন,—"বোধ হয় পাখরের খেত হত্তীর থানিকটে।"

নিধাস ফেলে বললেন,—"দেশটা বড় বেইমান—বড় বেইমান, অত বড় artistএর (রস-দক্ষের) কদর করলে না। কদিনই বা আছি, তোর ওপর একটু আশা আছে— শুনে রাখ। এর পর এই Indian artএর জন্তে সব কেনে ফিরবে। এইটিকে চিরজীবী করে রাখবার জন্তে প্রস্থৃ কালাপাহাড় কি খাটুনিই থেটে গেছেন। কেউ তাঁর সত্তক্ষে

## আমরা কি ও কে

বুঝলে না! অমন দেশপ্রাণ সমবাদার কি আর জন্মাবে! কি হাতই ছিল, নিজের হাতে হাতৃড়ি ধরে—এক ধার থেকে কারুর হাত কারুর পা, কারুর নাক, কারুর কান, কারুর বা মাথাটা কেটে কুটে correct করে রেখে গেছেন। তিনি কুরেছিলেন—পুরোপুরি সবটা আজাে থাকলে কলার চাষে দ' পড়ে বাবে,—করনার কসরং থাকবে না, ওন্তাদ জন্মাবে না। মাথা নাইক রইলাে, যার artএর দৃষ্টি আছে দে দেখবে—কাা স্থানর কটাক্ষ, তাতে হাসিটুকু পর্যান্ত দুটে ররেছে! তবে না গড়ন হবে। কলা ঐ একজন ব্যতেন, তাই দেশের তরে এই সব রেখে গেছেন,—Ellipsis fill up করতে করতে তোরাও পাকা-কলার অধিকারী হতে পারবি। এত বড় possibility (সন্তাবনা) তোদের সামনে আর কে ধরে দিয়েছে? আর কলা বাচিয়ে রাথবার এমন নিরাপদা উপারই বা কার মাথায় এসেছিল! আতাে থাকলে কি দেশে থাকতে।"

আশ্চর্য্য হয়ে বললুম—"তা আপনি এ হদিদ্ পেলেন কি করে ?"

বললেন—"দৈবলন্ধও বটে, বৃদ্ধির জোরেও বটে। রামদাস মান্তার সঞ্জারু সম্বন্ধে Essay লিগতে দেন। লিথে দিলুন। হাতে পেরে তিনি ক্র কালাগাহাড়ী কাট্ (cut) আরম্ভ করলেন। কাট্নির চোটে সেটা ঠিক্ একটা সঞ্জারুর মতই দাড়িয়ে গেল। Essayর ইন্ধিত ধরে কেলে গুরুদেবের পায়ের ধূলো নিলুম। তিনি খুসি হরে আনির্মাদ করলেন। এখন আর কিছু আটকায় না। গুয়ু তব্ব কি কেউ মুখ ফুটে বলে, — তেমন মুখ্যু গুরু ভারতে মিলবে না!"

বল্লাম—"তারপর,—এ জিনিসটি কি,—কোথায় বা পেলেন, কি করেই বা আনলেন ?"

বললেন—"দেদিন একটা মালকোষ শুনে রাজার মেজাজটা খোস্ ছিল। পাশের ঘরে নিয়ে ফুরিয়ে ঐটিকে দেখিয়ে বললেন—"এই পাখরটি পূর্ব্বপূর্বরো এই ঘরে রেখে গেছেন, ঘর-জোড়া হয়ে পড়ে রয়েছে। এর সম্বন্ধে কেউ কিছু বলতেও পারে না।"

দেখেই ব্রুলাম—কারুর মৃত্তি ছিল, ধড়টা আছে,—কালাপাহাড়ী কুপায় হাত আর মাথা নেই, পাকা সাত মোন হবে। শুয়ে পড়ে সাষ্টাবে প্রণাম থেড়ে দিলুমী।

রাজা ভীত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন—"ব্যাপার কি ? ইনি কে ?" বলগুম—"ইনি যে আমাদের মহাপণ্ডিত মন্তন মিশ্র। দেখছেন না,—কি প্রতিভাদীপ্ত চন্দু, জ্ঞানোজ্জল ললাট।"

রাজা বললেন—"মাথাই নেই—চক্ষু ললাট কোণা ?"

বলগ্ন—"মহারাজ, ঐটুকুই তো কলাবিদ্ ক'লাপাহাড়ের দান। তাঁর কাজের মধ্যে কি স্কুম্পষ্ট suggestion তিনি ত্'হাতে বিলিয়ে গেছেন। ওর secret সকলে জানেন না। কলা ফলাবার বিশিষ্ট একটি পন্তা রেথে গেছেন; যেমন—

> 'বঙ্গমাতা উদ্ধারের পন্থা স্থবিস্তার রয়েছে সম্মুখে ছায়াপথের মতন।'

এটিও সেই ছায়াপথ।"

শুনে রাজা ও রাণীরা বাস্ত হয়ে মণ্ডন মিশ্রকে প্রণাম করলেন। তারপর জনেক কথা।

### আমরা কি ও কে

শেষ, শাঁক ঘণ্টা বাজিয়ে আমার ক্ষন্তে চাপিয়ে দিলেন, কারণ অক্তেকদর বুঝবে না। অবশ্র পঞ্চাশ টাকা মাসোহারা বরান্ধ করলেন, আর গড়ের-বাণ্ডি বাজিয়ে আমাদের উভয়ের Double first class Travelling দিয়ে, রেলে তুলে দিয়ে গেলেন।

শুনে বললুম—"পাথরের মূর্ত্তির আবার মাসোহারাই বা কেন, আর Double first class Travelling কিসের জন্মে ?"

"আরে বৃষ্ছিদ না—মন্তন মিশ্র যে ! বড়দের দক্ষান অক্ষ্ণ থাকা চাই তো। পেট দকলের আছে বে, ঠাকুরদের ভোগ হয় না ? তাই ৫০ টাকা। তাঁদের খেতে আর কে দেখেছেঁ, কিন্তু মন্তন মিশ্র স্বস্থনে ভোগ লাগাতেন,—কথাই আছে—'অভাাদ যায় না মোলে'। আমি কি না-ধাইয়ে রক্ষহতা কোরবো! আর হিলু রাজাই বা তা হতে দেবেন কেন ? বলতেই তংক্ষণাং দত্তথং ডেলে দিলেন। আর আমার চেয়ে ত তাঁকে থাটো করতে পারেন না, আমিই বা দে পাপ নেবো কেন, তাই উভ্রেরই Double first class Travelling; কৈ Travellingই তো বড়-বড়দের লক্ষ্মী বে। এর পর বৃঞ্জি। একট উচু level অর্থাৎ above level দেখে চাকরি নিদ্ দিকি। সত্যি কি আর First classএ মেতে আসতে হয়,—Travellingটাই টান্তে হয়, তার পর Roval classতো রয়েছেই।"

অবাক্ হরে শুনছিলুম, বললুম—"এখন এ কন্ধকাটা নিয়ে করবেন কি?"

"পাথরটা ভাল রে, দেখি Martin কত কব্লায় !"
"বলেন কি--শেষকালে গোরস্থানে"---

"ঐ তো ওঁদের সাধনোচিত স্থান,—ওঁর যে সমাধি অবস্থা !"

আমাদের দিখিজয়ী মহাপুরুষটি কলার কদরও যেমন করতেন, তার স্থান নির্দ্ধেশও তেমনি ছুঁ শিয়ার ছিলেন।

এক কথায়—বিবিধ বিজে বোঝাই করা একথানি বঙ্গরা ছিলেন। প্রতাপ আর প্রভাবও ছিল তেমনি।

তাই তাঁকে পরব্রহ্ম বলেছি। তাঁর সেই ব্রহ্মবাকা অবহেলা করেই foolish মেরে গিয়েছিল্ম, পুলিসে চুকলে সাবিত্রী পর্যান্ত যমের মত দেখতো—নথ নাড়তে হত না! বাক, better luck next,—তামাকই সাঞ্জি—

উঠছি আর অন্দর থেকে আওয়াজ—"আর কি কারো থেতে হবে না,—না তাদের থিদে-তেষ্টা নেই।"

"মারে বাপরে—নেই আবার! কোন্ মিথ্যবাদী বলে নেই! আমাদের স্থদীর্য ৪৫ বংসরের উদ্বাহিত জীবনে এমন শুভ লক্ষণ কেউ কখনো লক্ষ্য করেনি,—খিদে আবার নেই! তুমি বল কি! খ্ব আছে—প্রবল আছে, প্রচণ্ড আছে;"—বলতে বলতে উঠে পড়লুম।

"আর বিভে ফলাতে হবে না—এথন পিণ্ডি গেলো।"

"আলবং গিলবো,—সত্য বস্তব্ব অসম্মান করতে পারব না। কিন্তু এর পর ? এ মেওয়া পাকাবে কে? তুমি সহমরণে না গেলে আমি তো সেথানে বাঁচবো না—পরকাল সামলাবে কে?"

সাবিত্রী হাসিয়া ফেলিলেন।

### আমরা কি ওকে

আমিও গ্রহমুক্ত হইয়া স্বন্ধিতে পিওটা গ্রাসিয়া ফেলিলাম। মধুরেণ—ইতি

দূর হ'তে কাণে যেন আওরাজ দিতে লাগলো,—"গ্রহণ কা দান্ পুণ্ করো।" \*

প্রবাদী-বঙ্গ-সাহিত্য-দল্মিলনীর কাণপুরের চতুর্থ অধিবেশনে পটিত।